# गृगालिनी।

# বঙ্কিমচক্র চট্টোপার্যায় প্রণীত।

"বিভর্ষি হাকারমানর জানাং মূণালিনী হৈমী<del>ক বাধরাগ্য ।"</del>

चामन সংস্করণ।

JAYANTI PRESS: CALGUITA.

1900.

**ब्र्**गा २५० डोको।

### Printed by B. K. Chakravarti & Brothers, JAYANTI PRESS;

25, Pataldanga Street, Calcutta, and

Published by Umacharan Banggier.
5, Pratap Chandra Chatterjer's Lane, Calcutta,

### বঙ্গকবিকুণতিলক

### শ্ৰীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মিত্ৰ

স্থত্তপ্রধানকে



প্রণয়োপহারস্বরূপ

উৎসর্গ করিলাম

# প্রথম থগু।



## त्रुशानिनी।

### প্রথম ।থও |

#### আচার্য্য।

একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযম্না-সঙ্গমে, অপূর্ব্ব প্রার্ট্দিনাস্তশোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রার্ট্কাল, কিন্তু মের্থ নাই, অথবা যে মেঘ আছে, তাহা স্বর্ণমন্ন তরঙ্গমালাবং পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। স্ব্যা-দেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্বার:জলসঞ্চারে গঞ্জ যম্না উভয়েই সম্পূর্ণসঙ্গীরা, বৌবনের পরিপূর্ণভার উন্মাদিনী, যেন ছই ভগিনী ক্রীড়াছেলে প্রস্পারে ন্ধালিকন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরকমালা পবনতাড়িত হইয়া কুলে প্রতিঘাত করিতেছিল।

একথানি ক্ষুদ্র তরণীতে ত্ইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসকত সাহসে সেই ত্রুদ্দনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন
নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার
নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধেশ। মস্তকে
উক্তীয়, অঙ্গে কবচ, করে ধন্দর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে
অমুপদীনা। এই বীরাকার প্রশ্ব পরম স্থলর। ঘাটের
উপরে, সংসারবিরাগী গুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি
আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কুটারে এই ধুবা
প্রবেশ করিলেন।

কুটীরমধ্যে এক প্রান্ধণ কুশাননে উপবেশন করিয়া জপে নিযুক্ত ছিলেন; প্রান্ধণ অতি দীর্ঘাকার পুরুষ, শরীর শুক্ত; আয়ত মুখমগুলে খেতুখারু বিরাজিত; ললাট ও বিরলকেশ তালুদেশে অল্পনাত কিভূতিশোভা। প্রান্ধণের কান্তি গন্তীর এবং কটাক্ষ কঠিন; দেখিলে তাঁহাকে নির্দিষ্ক বা অভক্তিভাজন বলিয়া বোধ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না, অথচ শক্ষা হইত। আগস্কুককে দেখিবামাত্র তাঁহার সে পরুষভাব যেন দূর হইল, মুধের

গান্তীর্যামধ্যে প্রসাদের দঞ্চার হইল। আগন্তক, ব্রাহ্মণকে, প্রণাম করিয়া দল্পথে দণ্ডায়মান হইলেন। ব্রাহ্মণ আশি-র্বাদ করিয়া কহিলেন,

"বৎস হেমচন্দ্র, আমি আনেক দিবসাবধি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি।"

হেমচক্স বিনীতভাবে কহিলেন, "অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, দিল্লীতে কার্য্য সিদ্ধ হয় নাই। পরস্ক যবন আমার পশ্চালামী হইয়াছিল; এই জন্ম কিছু সতর্ক হইয়া আসিতে হইয়াছিল। তদ্ধেতু বিলম্ব হইয়াছে।"

রাহ্মণ কহিলেন, "দিনীর সংবাদ আমি সকল শুনি-থাছি। বথ্তিয়ার থিলিঞ্জিকে হাতীতে মারিত, ভালই হইত, দেবতার শক্র পশু-হস্তে নিপাত হইত। তুমি কেন ভার প্রাণ বাঁচাইতে গেলে !"

হেমচন্দ্র। তাহাকে স্বহন্তে বৃদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশক্ত, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।

বান্ধণ। তবে তাহার উপর যে হাতী রাগিয়া আক্রমণ করিয়াছিল, ভূমি বথ্তিয়ারকে না মারিয়া সে হাতীকে মারিলে কেন ?

হেমচক্র। আমি কি চোরের মত বিনা যুদ্ধে শুক্ত

মারিব ? আমি মগ্ধবিজেতাকে যুদ্ধে জন করিয়া পিতার বাজা উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগ্ধ-রাজপুত্র নামে কলক্ষ।

ব্রাহ্মণ কিঞ্চিৎ পর্ষভাবে কহিলেন, ার সকল ঘটনা ত অনেক দিন হট্যা গিয়াছে, টহার পূলে তোমার এথানে আসার সম্ভাবনা ছিল। গুলি কেন বিলগ্ধ করিলে ? তুমি মধুরার গিয়াছিলে ।

হেমচন্দ্র অধোবদন হইনে এ, জন কছিলেন, "বুঝিলাম তুমি মথুরায় গিলাছিছে, জালেক নিষেধ প্রাহ্ কর নাই। যাহাকে দেখিতে মণুরাম বিষাছিলে, ভাহাক কি সাক্ষাৎ পাইয়াছ গু'

এবার হেমচক্র কৃষ্ণভাবে ক্রিকেন "সাক্ষাৎ যে পাইলাম না, সে আপনারই দর' এণ লিনীকে আপনি কোথায় পাঠাইয়াছেন ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "আমি নে কোগার পাঠাইয়াছি, ভাহা ভূমি কি প্রকারে সিদ্ধান্ত কলিলে:" .

হে। মাধবাচার্য্য ভিন্ন এ মন্ত্রণা কাহার ? আমি
মৃণালিনীর ধাত্রীর মুখে শুনিলান যে, মৃণালিনী আমার
আকটি দেখিয়া কোথার গিরাছে, অন্তর ভাহার উদ্দেশ
নাই। আমার আকটি আপ্নি পাথের জন্ম চাহিয়া

লইয়াছিলেন। আঙ্গটির পরিবর্ত্তে অন্ত রত্ন দিতৈ চাহিয়া।
ছিলাম, কিন্তু আপনি লন নাই। তথনই আমি সন্দিহান হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাকে অদের আমার কিছুই
নাই, এই জন্তুই বিনা বিবাদে আঙ্গটি দিয়াছিলাম। কিন্তু
আমার সে অসতর্কতার আপনিই সমুচিত প্রতিকল
দিয়াছেন।

মাধবাচার্যা কহিলেন, "যদি তাহাই হয়, আমার উপর রাগ করিও না। ভূমি দেবকার্যা না সাধিলে কে সাধিবে ? ভূমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে ? যবনিপাত তোমার একমাত্র ধ্যানস্থরপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন ? একবার ভূমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়া ছিলে বলিয়া তোমার বাপের বাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমনকালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তথে নগধজয় কেন হইবে ? আবার কি সেই মৃণালিনী-পাশে-বদ্দ হইয়া নিশ্চেই হইয়া থাকিবে ? মাধবাচার্যোর ভীবন থাকিতে তাহা হইবে না। স্কৃতরাং বেথানে থাকিলে ভূমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইথানে রাধিয়াছি।"

হে। আপনার দেবকার্য্য আপনি উদ্ধার করুন; আমি এই পর্যাস্ত। মা। তোমার ছর্কা দি ঘটিয়াছে। এই কি তোমার দেবভক্তি ? ভাল, তাহাই না হউক ; দেবতারা আত্মকর্ম দাগন জন্ম তোমার ন্থায় মন্থনার সাহান্যের অপেকা করেন না। কিন্তু ভূমি কাপুক্য যদি না হও, ভবে ভূমি কি প্রকারে শক্রশাসন হইতে অবসর পাইতে চাও ? এই কি তোমার শিক্ষা ? রাজবংশে জানিরা কি প্রকারে আপনার রাজ্যোদ্ধারে বিমুধ্ হইতে চাহিতেছ ?

হে। রাজ্য-শিক্ষা-পর্ক অতল জলে চুবিয়া যাউক।

মা। নরাধম ! তোমার জননী কেন তোমার দশ মাস দশ দিন গভে ধারণ করিয়া যন্ত্রণাভোগ করিয়াছিল ? কেনই বা ঘাদশ বর্ষ দেবারাধনা ভ্যাপ করিয়া এ পাষগুকে সকল বিদ্যা-শিথাইলাম ?

মাধবাচার্য্য অনেকক্ষণ নীরবে করলগ্নকপোল হইয়া বহিলেন ! ক্রমে হেমচক্রের অনিন্যু গোর মুথকান্তি মধ্যাহ্য-মরীচি-বিশোষিত স্থলপদ্মবং আরক্তবর্ণ হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু গর্ভাগ্নিগিরি-শিথর তুল্য, তিনি ন্থির ভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরিশেষে মাধবাচার্য্য কহিলেন, "হেমচক্র, ধৈর্যাবলম্বন কর। মুণালিনী কোথায় তাহা বলিব —মুণালিনীর সহিত তোমার বিবাহ দেঁওয়াইব : । কিন্তু একণে আমার পরামশের অন্তবর্তী হও, আগে আপনার কাজ সাধন কর।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "মুণালিনী কোথায় না বলিলে। আমি ব্যুন্ধ্য জন্ম অস্ত্র স্পূর্ণ করিব না।"

মাধবাচাগ্য কহিলেন, "আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে ?"

হেমচন্দ্রের চক্ষ হইতে অগ্নিফ লিক নির্গত হইল।
তিনি কহিলেন, "তবে সে আপনারই কাজ।" মাধবাচার্য্য
কহিলেন, "আমি স্থাকিরে করিতেছি, আমিই দেবকার্য্যের
কণ্টককে বিনষ্ট করিয়াছি।"

হেমচক্রেব মুথকান্তি বর্ধণোন্থ মেঘবৎ হইল। ত্রস্ত হত্তে ধমুকে শরসংযোগ করিয়া কহিলেন, "যে মৃণালিনীর বধকতা. সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা ব্রশ্বহত্যা উভয় ছক্রিমা সাধন করিব।"

মাধবাচার্যান হাস্ত করিলেন, কহিলেন, "গুরুহত্যার ব্রহ্মহত্যার তোমার যত আমোদ, স্ত্রাহত্যার আমার তত্ত নহে। এক্ষণে তোমাকে পাতকের ভাগী হটতে হইবে না। মৃণালিনী জীবিতা আছে,। পার, তাহার সন্ধান করিয়া সাক্ষাৎ কর। এক্ষণে আমার আশ্রম হইতে

ভানান্তরে যাও। আশ্রম কলুবিত করিও না; অপাত্রে
আমি কোন ভার দিই না।" এই বলিয়া মাধবাঁচার্যা
পূর্ববং জপে নিযুক্ত হইলেন।

হেমচক্র আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন। ঘাটে আসিয়া ক্ষুদ্র তরণী আরোহণ করিলেন। যে দিতীয় বাক্তি নৌকায় ছিল, তাহাকে বলিলেন "দিধিজয়। নৌকা ছাড়িয়া দাও।"

দিপিজয় বলিল "কোথার ঘাইব ?" হেমচন্দ্র বলিলেন, "বেথানে ইচছা.—যমালয়।"

দিগিজয় প্রান্থর স্বভাব বৃথিত। অক্ষুটস্বরে কহিল, "সেটা অল পথ।" এই বলিয়া সে তরণী ছাড়িয়া দিয়া স্রোতের প্রতিকূলে বাহিতে লাগিল।

ি হেমচক্র অনেককণ নীরবে থাকিয়া শেষে কহিলেন, "দ্র হউক। ফিরিয়া চল।"

দিগিজয় নৌকা ফিরাইয়া পুনরপি প্রয়াগের ঘাটে উপনীত হইল। হেমচক্র লক্ষে তীরে অবতরণ করিয়া পুনর্কার মাধবাচাযোর আশ্রমে গেলেন।

তাঁহাকে দেখিরা মাধবাচার্য্য কহিলেন, "পুনর্বার কেন আসিয়াছ ?"

হেমচক্র কহিলেন, "আপনি বাহা বলিবেন, তাহাই

স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে ° আজ্ঞা করুক।"

মা। তুমি সভাবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুই হইলাম। গৌডনগরে এক শিষোর বাটীতে মৃণালিনীকে রাথিয়াছি । তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে, কিন্তু তুমি ভাষার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আক্রে আছে বে, যতদিন মৃণালিনী তাঁহার গুঙে থাকিবে, ততদিন দে পুক্ষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।

হে। সাক্ষাং না পাই, বাহা বলিলেন, ইহাতেই আমি চরিতার্থ হইলাম। একণে কি কার্যা করিতে হইবে তথ্যতি করুন।

ম। তুমি দিল্লী গিয় গ্রনের মন্ত্রণা কি জানিয়: আসিয়াছ ?

হে। ধবনেরা বঙ্গবিজ্ঞারে উদ্যোগ করিতেছে। অতি স্বরায় বথ্তিয়ার থিলিজি সেনা লইয়া, গৌড়ে • যাত্রা করিবে।

মাধবাচার্য্যের মুখ হর্ষপ্রাক্তর হইল। তিনি কহিলেন,
"এত দিনে বিধাতা বৃদ্ধি এ দেশের প্রতি সদয় হইলেন।"
হেমচক্র একতানমনে মাধবাচার্য্যের প্রতি চাহিয়া

ত্রতাহার কথার প্রতীকা করিতে লাগিলেন। মাধবাচার্যা বলিতে লাগিলেন,

"করমাস পর্যান্ত আমি কেবল গণনায় নিযুক্ত আছি। গণনায় যাহা ভবিষাৎ বলিয়া প্রতিপর হইয়াছে, তাহ: ফলিবার উপক্রম হইয়াছে।"

হেম। কি প্রকার ?

মা। গণিয়া দেখিলাম যে, যবনসাম্রাজ্য-ধ্ব°স বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।

হে। তাহা হইতে পারে। কিন্তু কতকালেই বা তাহা হইবে ? আর কাহা কর্তৃক গ

মা। তাহাও গণিয়া স্থির করিয়াছি। যথন পশ্চিম-দেশীর বণিক্ বঙ্গরাজো অস্ত্রধারণ করিবে, তথন যবনরাজ্ঞা উৎসন্ন হইবেক।

হে। তবে আমার জয়লাভের কে।খা সম্ভাবনা ? আমি ত বণিক্ ন

মা। তৃমিই ব**িক্। মথুরার যথন তুমি মৃণালিনীর** প্রেরাসে দীর্ঘকাল বাস করিয়াছিলে, তথন তুমি কি ছলনা করিয়া তথার বাস করিতে ?

হে। আমি তথন বণিক্ বলিয়া মধুরায় প্রিচিত ছিলাম বটে। মা। স্থতরাং তুমিই পশ্চিমদেশীর বণিক। গোঁওঁ রীজ্যে গিরা তুমি অস্ত্রধারণ করিলেই যবননিপাত হইবে। তুমি আমার নিকট প্রতিশ্রুত হও যে, কাল প্রাতেই গোড়ে যাত্রা করিবে। যে পর্যান্ত দেখানে না যবনের সহিত যুদ্ধ কর, সে পর্যান্ত মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।

হেমচক্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "তাহাই স্বীকার করিলাম। কিন্তু একা যুদ্ধ করিয়া কি করিব ?"

মা। গৌড়েখরের দেনা আছে।

হে। থাকিতে পারে—সে বিষয়েও কতক সন্দেহ; কিন্তু যদি থাকে, তবে তাহারা আমার অধীন হইবে কেন?

মা। ভূমি আগে যাও। নবদীপে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। সেইখানে গিয়া ইহার বিহিত উদ্ভোগ করা যাইবে। গোড়েখরের নিকট আমি পরিচিত আছি।

"যে আজ্ঞা" বলিয়া হেমচক্র প্রণাম্ করিয়া বিদায় হইলেন। যতক্ষণ তাঁহার খীরসূর্বি নয়নগোচর হইতে লাগিল, আচার্য্য ততক্ষণ তংপ্রতি অনিমেষলোচনে চীহিলা রহিলেন। আর যথন হেমচক্র অদৃখ হইলেন, মাধবাচার্যা মনে মনে বলিভে লাগিলেন,

শ্বাও, বংস! প্রতি পদে বিজয়লাত কর। যদি বাজনবংশে আমার জন্ম হয়, তবে তোমার পদে কুশাহুরও বিধিবে না। মুণালিনা! মুণালিনী পাথী আমি তোমারই জন্মে পিঞ্জবে বাধিয়া রাধিয়াছি। কিন্তু কি জানি, পাছে তুমি তথার কল্পবনিতে মুগ্ধ হইয়া বড় কাজে ভূলিয়া বাও, এইজ্ন্ম তোমার প্রম মঞ্জাক।জ্ঞা বাজং ডোমাকে কিছুদিনের হন্ত মন্প্রীড়া দিতেছে।"

### ৰিতায় পরিচেছদ।

### পিঞ্জরের বিহঙ্গী।

লক্ষণাবতী ।নবাসী হ্যাকেশ সম্পন্ন বা দ্বিদ্ৰ ব্ৰহ্মন নহেন। ভাহার বাসগৃহের বিলক্ষণ সোষ্ঠব ছিল। তাঁহার অন্তঃপুরমধ্যে যথার ছুইটা তক্ষী কক্ষপ্রাচীরে আলেথ্য বিশিবভেছিলেন, তথার পাঠক মহাশয়কে দাড়াইতে হটবে। উভয় রমণীই আত্মকশ্মে সবিশেষ মনোভিনিবেশ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভরিবন্ধন প্রস্পরের সহিত্ত কথোপকথনের কোন বিল্ল জন্মিতেছিল না। সেই কথোপকথনের মধ্যভাগ হইতে পঠিক মহাশন্নকে শুনাইতে আরম্ভ করিব।

এক ব্ৰতী অপরকে কহিলেন, "কেন, মৃণালিনি। কথায় উত্তর দিস্না কেন । আমি সেই রাজপুলটীর কথা ভনিত্বে ভালবাসি।"

"সই মণিমালিনি! েতামার স্তথের কথা বল, আমি আনকে শুনিব।"

মণিমালিনী কহিল, "আমার স্থেবে কণা ভনিতে ভনিতে আমিই জালাতন ইইয়াছি, তোমাকে কি ভনাইব ° "

মৃ। ভূমি শোন কার কাছে—ভোমার স্বামীর কাছে ?

মণি। নহিলে আর কার ও কাছে বড় ভানিতে পাই না। এই পদ্মটী কেমন আঁকিলাম দেখ দেখি ?

মৃ। ভাল হইয়াও হয় নাই। জল হইতে পদ্ম অনেক উর্জে আছে, কিন্তু দুরোবরে সেরূপ থাকে না; পদ্মের বোটা জলে লাগিয়া থাকে, চিত্রেও সেইরূপ হইবে। ন্ধার করেকটী পদ্মপত্র আঁক ; নহিলে পদ্মের শোভা স্পষ্ঠ হয় না। আরও, পার যদি উহার নিকট একটী রাজহাঁন আঁকিয়া দাও।

মণি। হাঁস এখানে কি করিবে ?

মু। তোমার স্বামীর মত পদ্মের কাছে স্থাথের কথা কহিবে।

মণি। (হাসিয়া) ছই জনেই স্থকণ্ঠ বটে। কিন্দ আমি হাঁস লিখিব না। আমি স্থাথের কথা শুনিয়া,শুনিস জালাতন হইয়াছি।

ম। তবে একটী খঞ্জন আঁক।

মণি। খঞ্জন আঁকিব না। খঞ্জন পাখা বাহির করিয়া উড়িয়া যাইবে। এ ত মৃণালিনী নহে যে, স্লেহ-শিক্ষে বাঁধিয়া রাখিব।

মৃ। থঞ্জন যদি এমনই ছষ্ট হয়, তবে মৃণালিনীকে যেমন পিঞ্জরে পুরিয়াছ থঞ্জনকেও সেইরূপ করিও!

ম। আমরা মৃণালিনীকে পিঞ্জরে পূরি নাই—দে আপনি আসিয়া পিঞ্জরে ঢুকিয়াছে।

मृ। तम भाषवाहार्यात्र छन।

ম। সথি ! ভূমি কতবার বলিয়াছ যে, মাধবাচার্য্যের সেই নিষ্ঠুর কাজের কথা সবিশেষ বলিবে। কিন্তু কই, আজও বলিলে না। কেন তুমি মাধবাচার্য্যের কথায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া আদিলে ?

্ম। মাধবাচার্ব্যের কথার আসি নাই। মাধবাচার্যাকে আমি চিনিতাম না। আমি ইচ্ছাপুর্বক ও
এখানে আসি নাই। এক দিন স্কারে পর, আমার দাসী
আমাকে এই আঙ্গ টি দিল; এবং বলিল বে, সিনি এই
আঙ্গ টি দিলাছেন, তিনি কলবাগানে অপেকা করিতেছেন।
আমি দেখিলাম বে, উহা হেমচক্রের সঙ্কেতের আঙ্গ টি
তাহার সাক্ষাতের অভিলাব থাকিলে তিনি এই আঙ্গ টি
গতাহ্যা দিতেন। আমাদিগের বাটার পিছনেই বাগান
ছিল। যম্না হইতে শীত্রল বাতাস সেই বাগানে নাচিয়
বড়াইত। তথায় তাহার স্থিত সাক্ষাৎ ইইত।

মণিনাগিনী কহিলেন, "ঐ কপাটী মনে পড়িলেও আমার ৰড় অস্ত্র্থ হয়। • ভুমি কুমারী হইয়া কি.প্রকারে পুক্ষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে ?"

মৃ। অসুথ কেন স্থি—তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্নতাকেহ কথন আমার স্বামী হইবে না।

ম। কিন্তু এ পর্যান্ত ত তিনি স্বামী হয়েন নাই। রাগ করিও না স্থি! তোমাকে ভূগুনীর আমু ভালবাসি; এই জন্ত বলিতেছি। মৃণালিরী অধোবদনে রহিলেন। কণেক পরে চকুর জল মুছিলেন। কহিলেন, "মণিমালিনি! এ বিদেশে আমার আত্মীয় কেহ নাই। আমাকে ভাল কথা বলে এমন কেহ নাই। যাহারা আমাকে ভালবাসিত, তাহা দিগের সহিত বে, আর কথনও লাকাং হইবে, সে ভরদাও করি না। কেবলমাত্র তুমি আমার দহী—তুমি আমাকে ভাল না বাসিলে কে আর ভালবাসিবে ১°

ম। আমি তোমাকে ভালবংসিব, বাসিয়াও পাকি, কিন্তু যথন ঐ কথাটী মনে পড়ে, তথন মনে করি—'

মৃণালিনী পুনশ্চ নীরবে রোদন করিলেন। কৃছিলেন "বধি, তোমার মুখে এ কথা আমার দহা হর না। যদি ভূমি আমার নিকটে শপথ কর যে বাহা বলিব ভাষা এ সংসারে কাহারও নিকটে বাক্ত,করিবে না, তবে ভোষার নিকট সকল কথা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারি। ভাষা হইলে ভূমি আমাকে ভালবাদিবে।"

ম। আমি শপথ করিতেছি।

মৃ। তোমার চুলে দেবতার কুল মাছে। তাহা ছুঁগে শ্পথ কর।

মণিমালিনী তাই করিলেন।
তথ্য মুণালিনী মণিমালিনীর কাণে ধাহা কহিলেন,

তাহার এক্ষণে বিস্তারিত বাাথ্যার প্রয়োজন নাই। শ্বুবণে মণিমালিনী প্রম প্রীতি প্রকাশ করিলেন। গোপন-কথা সমাপ্ত হইনী।

মণিমালিনী কহিলেন, "তাহার পর, মাধবাচার্ব্যের সঙ্গে তুমি কি প্রকারে আসিলে ? সে বৃত্তাস্ত<sup>্</sup>বলিতেছিলে বল!"

মৃণালিনী কহিলেন, "আমি হেমচন্দ্রের আকৃটি দেবিয়া তাকে দেবিবার ভরসায় বাগানে আদিলে দৃতী কহিল বে, রাজপুল্ল নৌকায় আছেন, নৌকা তীরে লাগিয়া রহিরাছে। আমি অনেক দিন রাজপুল্লকে দেখি নাই। বড় বাতা হইরাছিলাম, তাই বিবেচনাশৃন্থ হইলাম। তারে আগিয়া দেখিলাম যে, যথার্থই একথানি নৌকা লাগিয়া রহিয়াছে। তাহার বাহিরে একজন পুক্ষ দাড়াইয়া রহিয়াছে, মনে করিলাম যে, রাজপুল্ল দাড়াইয়া রহিয়াছেন। আমি নৌকার নিকট আদিলাম। নৌকার উপর বিনি দাড়াইয়াছিলেন, তিনি আমার হাত ধরিয়া নৌকায় উঠাইলেন। অমনি নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। কিন্তু আমি স্পর্শেই ব্রিলাম যে এ বাজি হেমচন্দ্র নহে।"

মণি। আর অমনি ভূমি চীংকার করিলে?

ু মৃ। সিংকার করি নাই। একবার ইচ্ছা করিয়াছিল বটে, কিন্তু চীংকার আসিল না।

মণি। আমি হইলে জলে বাঁপে দিতাম।

মৃ। হেমচক্রকে না দেখিরা কেন মরিব গ

মণি। তার পর কি হইল গ

মৃ। প্রথমেই সে বাক্তি আমাকে "মা" বলিয়া বলিল, "আমি তোমাকে নাচুসন্থোধন করিছে—আমি তোমার পুত্র, কোন আশস্কা করিও না। আমার নাম মাধলা চার্যা, আমি হেমচন্তের গুরু। কেবল হেমচন্তের গুরু এক এমত নহি; ভাবতবর্ষের রাজগণের মধ্যে অনেকের সহিত আমার সেই সম্বন্ধ। আমি এখন কোন দৈবকাণে নিযুক্ত আছি, তাহাতে হেমচক্ত আমার ও বন ফোম এ

আমি বলিলাম, "আমি বিল্লণ্" মাণনাচার্য্য কহিলোন, "তুমিই বিল্ল। যবনদিপের জন করা, হিন্দ্রাজ্যের পুন-কুদ্ধার করা স্থাধা কল্ম নহে; হেমচক্র বাতীত কাহারও সাধ্য নহে; হেমচক্রও অন্যামনা না হইলে তাঁর দারাও এ কাজ সিদ্ধ হইবে না। যত দিন ভোমার সাক্ষাৎসাদ স্থাত থাকিবে, তত দিন হেমচক্রের তুমি ভিল্ল অন্যাত নাই—স্থতরাং যবন মারে কেং" আমি কহিলাম,

"বুঝিলাম প্রথমে আমাকে না মারিলে যবন মারা হইবে" না"। আপনার শিষ্য কি আপনার দারা আজ্টি পাঠাইয়া দিয়া আমাকে মরিতে আজা করিয়াছেন ?"

মণি। এত কথা বুড়াকে বলিলে কি প্রকারে?

মৃ। আমার বড় রাগ হইয়াছিল, বুড়ার কথায়
আমার হাড় জলিয়া গিয়াছিল, আর বিপৎকালে লজ্জা
কি ? মাধবাচার্য্য আমাকে মুখরা মঁনে করিলেন, মৃত্
হাসিলেন, কহিলেন, "আমি যে ভোমাকে এইরূপে হস্তগত
করিব, তাহা হেনচন্দ্র জানেন না।"

আমি মনে মনে কহিলাম, তবে ঘাঁহার জক্ত এ জীবন রাখিয়াছি, তাঁহার অনুমতি বাতীত সে জীবন ত্যাগ করিব না। মাধবাচার্য্য বলিতে লাগিলেন, "তোমাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে না—কেবল আপাততঃ হেম-চক্রকে ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাতে তাঁহার পরম মঙ্গল! যাহাতে তিনি রাজ্যেশর হইরা তোমাকে রাজ-মহিষী করিতে-পারেন, তাহা কি ভোমার কর্ত্তব্য নহে গ তোমার প্রণয়মন্ত্রে তিনি কাপুরুষ হইরা রহিয়াছেন, তাহার সে ভাব দূর করা কি উচিত নহে ?" আমি কহিলাম, "আমার সহিত সাক্ষাৎ যদি তাঁহার অনুচিত হয়, তবে তিনি ক্ষুণ্য আমার সহিত আর সাক্ষাৎ

করিবেন না।" মাধবাচার্য্য বলিলেন, "বালকে ভাবিয়া থাকে, বালক ও বুড়া উভয়ের বিবেচনাশক্তি তুলা; কিন্তু তাহা নহে। হেসচক্রের অপেকা আমাদিগের পরিণামদর্শিতা যে বেশী, তাহাতে সন্দেহ করিও নাঃ আবে তুমি স্থাত হওবা নাহও, যাহা স্কল্ল ক্রিয়াছি তাহা করিব। আমি তোমাকে দেশাস্তরে লইয়া যাইব। গোড় দেশে অতি শাস্তম্বভাব এক ত্রাহ্মণের বাটীতে তোমাকে রাথিয়া আসিব। তিনি তোমাকে, আপন কন্তার ত্যায় যত্ন করিবেন। এক বৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচকু যে অবভায় পাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইফা সত্য করিলাম।" "এই কথাতেই হ্উক, আর অগতাহি হউক, আমি নিস্তব্ধ হইলাম। তাহার পর এই থানে আসিয়াছি। ও কি ও সৃই ?"

### তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### ভিখারিণী।

দ্ধীছয় এই সকল কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে কোনলকণ্ঠনিঃস্ত মধুর সঙ্গীত তাঁহাদিগের কর্ণ-রদ্ধে প্রেবেশ করিল।

> "মধ্রাণাসিনি, মধ্রহাসিনি, ভাষবিলাসিনী—রে !"

মুণালিনী কহিলেন, "সই, কোথায় গান করিতেছে ।" মনিমালিনী কহিলেন, "বাহির বাড়ীতে গায়িতেছে।" গায়ক গায়িতে লাগিল।

"কছ লো নাগরি,• গেচ পরিছরি, '
কাহে বিবাদিনী—রে।"

ষ়। স্থি। কে গায়িতেছে জান ং মণি। কোন ভিথারিণী হইবে। জাবার গীভ।

> "কুলবেনধন, গোপিনীমোহন, কাছে তু তেরাগ্রী—রে; দেশ দেশ পর, নো স্থানফুলর, ফিরে তুরা লাগি—রে।"

মৃণাণিনী বেগের সহিত কহিলেন, "সই! সই! উহাকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া আন।"

মণিমাণিনী গায়িকাকে ডাকিতে গেলেন। ততক্ষণ সে গায়িতে লাগিল।

> "বিষয় নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়ানা—রে। চক্রমান্দালিনি, হা মধ্যামিনী, না মিটিল জ্বানা—রে।" সা নিশা—সমরি—"

এমন সময়ে মণিমালিনী উহাকে ডাকিয়া বাটীর ভিতর আনিলেন।

সে অন্তঃপুরে আসিয়া পূর্ববৎ গায়িতে লাগিল।

"সা নিশা সময়ি, কহ লো স্ক্রি, কাঁহা মিলে দেখা—রে। শুনি যাওয়ে চলি, বাজরি মুবলী, বনে বনে একা—রে।"

মূণালিনী তাহাকে কহিলেন, "তোমার দিব্য গলা, ভূমি গীতটী আবার গাও।"

গারিকার বয়স বোল বংসর। বোড়নী, ধর্কারুতা এবং ক্লকালী। সে প্রকৃত ক্লফবর্ণা। ভাই বলিয়া ভাছার

গারে ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কাল্লি माथित क्न मोथिनाएइ ताथ हरेड, किश्ता क्न माथित কালি বোধ হইত, এমন নহে। যেরূপ রুঞ্চবর্ণ আপনার ধবে থাকিলে ভামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাভুরে কালো বলি, ইহার সেইরূপ কুফাবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিথারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষার স্থমাৰ্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট: মুখখৰ্মন প্ৰফুল, চক্ষু ছটী বড় চঞ্চল, হাশুময়; লোচনতারা নিবিড্রুক. একটা তারার পার্শ্বে একটা তিল। ওঠাধর কুত্র, রক্তপ্রভ, তদ-ন্তব্যে অতি পরিষার অমলখেত, কুন্দকলিকাসন্লিভ ছুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি হন্দ্র, গ্রীবার **উপরে মোহিনী** কবরা, তাহাতে যৃথিকার মাগা বেষ্টিত। **যৌবনসঞ্চারে** শরীরের গঠন স্থব্দর ইইয়া ছিল, যেন ক্লকপ্রস্তারে কোন শিল্পকার পুত্রল খোর্দিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্ত, কিন্তু পরিষার—ধূলিকর্দমপরিপূর্ণ নছে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অল্ভারগুলি ভিশা-রীর যোগ্য বটে। প্রকোঠে পিত্তলের বলয়; গলায় কাষ্টের মালা, নাসিকার কুদ্র একটা তিলক, ক্রমধ্যে কুদ্র একটা চন্দনের টিপ। সে আজ্ঞামত পূর্ববং গারিতে माशिन।

"মধুরাবাদিনি, মধুরহাদিনি, ভাষবিলাদিনি—রে। \*
কহ লো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাদিনি—রে।
বন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেরাগী—রে।
দেশ দেশ পর, সো ভাষত্রলর, ফিরে তুরা লাগি—রে।
কিচ নলিনে, বমুনাপুলিনে, বহুত পিরাসা—রে।
চক্রমাশালিনা, যা মধুযামিনা, না মিটল আশা—রে।
সা নিশা সমরি, কহ লো স্বলরি, কাহা মিলে দেখা—রে।
ভবি, বাঙ্গের চলি, বাজরি মুরলী, বনে বনে একা—রে।

গীত সমাপ্ত হইলৈ মৃণালিনী কহিলেন "তুমি স্থলর গাও। সই মণিমালিনি, ইহাকে কিছু দিলে ভাল হয়। একে কিছু দাও না ?"

মৃণিমালিনী প্রস্থার আনিতে গেলেন, ইত্যবসরে মৃণালিনী বালিকাকে নিকটে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ভন, ভিখারিণি! তোমার নাম কি ?

ভিখা। ভামার নাম গিরিজায়া।

মৃণা। তোমার বাড়ী কোথার ?

পি। এই নগরেই থাকি।

ি স্থ। ভূমি কি গীত গাইয়া দিনপাত কর ?

গি। আর কিছুই ত জানি না।

াষু ৭ ভূমি গীত সকল কোথায় পাও ? ি

🛊 এই দীত চিষে ভেজালা ভাল বোগে অনুজন্মন্তী বালিণীতে পেন্ন 🛭

গি। ষেধানে যা পাই। তাই শিখি।

মৃ। এ গীতটী কোথায় শিথিলে ?

' গি। একটা বেণে আমাকে শিথাইয়াছে।

म । रम द्वरण दकाशाम शांक ?

গি। এই নগরেই থাকে।

মৃণালিনীর মুথ হর্ষোৎ**ভুল হইল—প্রাভঃস্ব্যক্তর**ম্পর্নে : বন পদ্ম কুটিয়া উঠিল। কহিলেন;

"বেণেতে বাণিজ্য করে—সে বণিক কিলের বাণিজ্য করে ?"

গিৠু সবার যে ব্যবসা তারও সেই ব্যবসাঞ্

म्।ेक्ष किरमत्र वावमा 🕈

গি। কথার ব্যবসা।

মৃ। এ ন্তন বাবিদা বটে। ভাহাতে স্থানাভ কিলপ ং

গি। ইহাতে গাভের অংশ ভাগবায়া, অনাভ কোন্দগ।

म्। जूमिश वावनात्री वर्षे। **देशत महासम ८क** ?

গি। **বে লহাজন** ।

ষ্। ভূমি ইহার কি ?

গি। নগামুটে।

মৃ। ভাল ভোমার বোঝা নামাও। দামগ্রী কি আছে দেখি।

গি। এ সামগ্রী দেখে না, ভনে। মৃ। ভাল—ভনি। গিরিকায়া গায়িতে লাগিল।

"ধমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল।
ঝাপ দিয়া পশি জলে, যতনে তুলিয়া গলে.
পরেছিমু কুতৃহলে, বে রতনে।
নিজার আবেশে মোর, পৃহেতে পশিল চোর,
কঠের কাটিল ডোর, মণি হরে নিল।"

সৃণালিনী, বাষ্পপীড়িতলোচনে, গলাদস্বরে, অথচ হাসিয়া কহিলেন, "এ কোন চোঁরের কথা ?"

গি। বেলে ৰলেছেন, চুরির ধন লইয়াই তাঁহার ব্যাপার।

্রীয় । তাঁহাকে বলিও বে, চোরা ব্যাপারে সাধু লোকের
প্রাণ বাঁচে না।

গি। বুঝি ব্যাপারিরও নর।
মৃ। কেন, ব্যাপারির কি ?
গিরিজারা গায়িল।

"ঘাট বাট ভট মাঠ কিরি কিরস্ বহু দেশ। কাঁহা মেরে কান্ত বরণ, কাঁহা রাজবেশ। হিরা পর রোপমূ পরুজ, কৈমূ যতন ভারি। সহি পরুজ কাঁহা মোর, কাঁহা মুশাল হামারি।"

মুণালিনী, সম্রেহে কোমল স্বরে কহিলেন, "মুণাল কোথায় ? আমি সন্ধান বলিয়া দিতে পারি, তাহা মনে বাথিতে পারিবে ?"

জি। পারিব—কোথায় বল। মুণালিনী বলিলেন,

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধ্যে।
গলে তারে ভুবাইল পীড়িয়া মর্থে,
যাজহংস দেখি এক নয়নরপ্তন।
চরণ বেড়িয়া তারে, করিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন।
হুদরকমলে সৌর, তোমার ঝাসন।
আসিয়া বসিলক্তংস হৃদয়কমলে।
কাপিল কটক সহ নৃণালিনী জলে।
হেনকালে কাল মেঘ উট্রল আকাশে।
উড়িল মরালরাজ, মানস বিলাসে॥
ভাঙ্গিল কদমপ্য তার বেগভরে।
ভূবিয়া অতল জলে, মৃণালিনী মরে।

কেমন গিরিজায়া গীত শিখিতে পারিবে ?" গিরি। তা পারিব। তক্ষের **জলটুকু ওদ্ধ কি** শিপিব ? ঁ মু । না। এ ব্যবসায়ে আমার লাভের মধ্যে উটুকু।

মৃণালিনী গিরিজায়াকে এই কবিতাগুলি অভ্যাস করাইতেছিলেন, এমন সময়ে মণিমালিনীর পদধ্বনি গুনিতে পাইলেন। মণিমালিনী তাঁহার স্বেছশালিনী স্বী—সকলই জানিয়াছিলেন। তথাপি মণিমালিনী পৈতৃপ্রতিজ্ঞাভদ্বের সহায়তা করিবে, এরপ তাঁহার বিষাস জ্বনিল না। অত এব তিনি এ সকল কথা স্থীর নিকট গোপনে যত্ত্বকতী হইয়া গিরিজায়াকে কহিলেন, "আজি আর কাজ নাই; বেণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিও। তোমাব বোঝা কাল আবার আনিও। যদি কিনিবাব কোন সামগ্রী থাকে, তবে তাহা আনি, কিনিব।"

গিল্পিজারা বিদার হইল। মূণালিনী যে ভাহাকে পারিভোদিক দিবার অভিপ্রায় করিয়াছিলেন, তাহা কুলিয়া গিয়াছিলেন।

গিরিজায়া কতিপর পদ গমন করিলে মণিমালিনী কিছু চাউল, একছড়া কলা, একথানি প্রাতন বস্ত্র, আর কিছু কড়ি আনিয়া গিরিজায়াকে দিলেন। আর মৃণালিনীও একথানি পুরাতন বস্ত্র ভিতে গেলেন। দিবার সমরে উহার কাণে কাণে কহিলেন, "আমার ধৈয়

হইতেছে না, কালি পর্যান্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না, কুমি আছ রাত্রে প্রহরেকের সমর আসিরা এই গৃহের উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও; তথার আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক্ যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।"

গিরিজারা কহিল, "বুঝিরাছি, আমি নিশ্চিত আসিব।"
মুণালিনী মণিযালিনীর নিকট প্রত্যাগতা হইলে
মণিমালিনী কহিলেন, "সই, ভিথারিণীকে কালে কালে কি
বালতেছিলে ১°

मृगानिमी कर्षाम,

"কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—
কালে কাণে কিঁ কথাটা ব'লে দিলি ওই ॥
সই ি ক'নাশ্সই, সই ফিরে ক'না সই ।
সই বৰা কোন কথা কব, নইকে কারো নই ।"

মণিমালিনী হাসিয়া কহিলেন,
"হ'লি কি লো সই ?"
মূণালিনী কহিলেন,
"তোমারই সই।"

# চতুর্থ পরিচেছদ।

#### দুভী ৷

লক্ষণাবতী নগরীর প্রদেশ স্তরে সর্বধন বণিকের বার্টাতে হেমচন্দ্র জাবস্থিতি কারতেছিলন। বণিকের গুহুষারে এক আশোকরক্ষ বিরাজ করিতেছিল; অপরাঙ্গে তাহাব তলে উপবেশন করিয়া, একট ক্সুমিত অশোক-শাখা নিশুয়োজনে হেমচন্দ্র ছরিকা দ্বারা খণ্ড খণ্ড কবিতেছিলেন, এবং মৃত্যুহিং পথ প্রতি দৃষ্টি করিতেছিলেন, যেন কাহারও প্রতাক্ষা করিতেছেন। মৃণ্ডার প্রতাক্ষা করিতেছেনে, মৃণ্ডার প্রতাক্ষা করিতেছিলেন, মে আদিল না। ভৃত্য দিখিজয় আদিল, হেমচন্দ্র শিধিজয় কহিলেন,

"দিবিজয়, ভিশাবিলী আজি এখনও আসিল না। আমি অড় বাত হতাত। তুমি একবার তাঁহার সন্ধানে যাও।"

"ৰে আজ্ঞা" বলিং দিখিজয় গিরিজায়ার সন্ধানে চলিল। নগরীর রাজ<sup>্</sup> : "ঐসিরজায়ার সহিতে তাহার সাক্ষাং হইল। গিরিজায়া বলিল, "কেও দিবিজের ?" দিথিজর রাগ্। করিয়া কহিল, "আমার নাম দিথিজয়।"

'গি। ভাল দিখিজয়---আজি কোন্ দিক্ জায় করিতে চলিয়াছ ?

দি। তোমার দিক্।

গি। স্থামি কি একটা দিক্? তোর দিখিদিক্ জান নাই।

দি। কেমন করিয়া থাকিবে—ভূমি যে অন্ধকার। এখন চল, প্রভূ তোমাকে ডাকিয়াছেন।

গি। কেন ?

দি। তোমার সঙ্গে বুঝি আমার বিবাহ দিবেন।

গি। কেন তোমার কি মুখ-অগ্নি করিবার আর লোক জুটিল না।

দি। না সে কাজ তোমাকেই করিতে হইবে। এখন চল।

পি। পরের জন্মই মলেম। তবে চল।

এই বলিয়া গিরিজায়া দিখিজয়ের সঙ্গে চলিলেন । দিখিজয়, অশোকতলম্ব হেমচন্দ্রকে দেখাইয়া দিয়া অম্রত্ত গমন করিল। হেমচন্দ্র অম্রস্থানে মুগু মৃগু গাইতেছিলেন,

"বিৰুচ নলিনে, যমুনা-পুলিনে, বহুত পিয়াসা—বে?

গিরিজায়া পশ্চাৎ হইতে গায়িল,

"हळ्यामानिनी, या मधुयामिनी, ना बिहेन व्यामा-ता"

গিরিজায়াকে দেখিয়া হেমচক্রের মুথ প্রকৃত্ন ছইল। কহিলেন,

"কে গিরিজায়া ! আশা কি মিট্ল ?"

গি। কার আশা ? আপনার না আমার ?

হে। আমার আশা। তাহা হইলেই তোমার মিটিবে।

গি। আপনার আশা কি প্রকারে মিটিবে ? লোকে বলে রাজা রাজ্ডার আশা কিছুতেই মিটে না।

হে। আমার অতি সামান্ত আশা

গি। যদি কথন মৃণালিনীর দাক্ষাৎ পাই, ভবে এ কথা তাঁহার নিকট বলিব।

হেমচক্র বিষণ্ণ হইলেন! কহিলেন, "তবে কি আজিও মৃণালিনীর সন্ধান পাও নাই ? আজি কোন্ পাড়ায় গীত গাইতে গিয়াছিলে ?"

গি। অনেক পাড়ায়—সে পরিচয় আপনার নিকট নিত্য নিতা কি দিব ? অন্থ কথা বলুন।

হেমচক্র নিখাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "বুঝিলাম বিশাতা বিমুখ। ভাল পুনর্কার কালি সন্ধানে ঘাইবে।" গিরিজায়া তথন প্রণাম করিয়া কপট বিদারের উদ্যোগ করিল। গমনকালে হেমচক্র তাহাকে কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি হাসিতেছ না, কিন্তু তোমার চক্ষ্ হাসিতেছে। আজি কি তোমার গান শুনিয়া কেহ কিছু বলিয়াছে 
?"

গি। কে কি বলিবে । এক মাগী ভাড়া করিয়া

মারিতে আসিয়াছিল—বলে মথুরাবাসিনীর জভে শ্রাম
স্থানরের তুমাধাবাথা পড়িয়াছে।

হেমচন্দ্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অক্টুইবরে ধেন আপনা আপনি কহিতে লাগিলেন, "এত বত্নেও বদি দক্ষান না পাইলাম, তবে আর বৃথা আশা—কেন মিছা কালক্ষেপ করিয়া আত্মকত্ম নষ্ট করি;—গিরিজায়া, কালি তোমাদের নগর হুইতে বিদায় হুইব।"

"তথাস্ত্র" বলিয়া গিরিজার। মৃত্ মৃত্ গান করিতে লাগিল,—

'গুনি যাওয়ে চলি, বাজার মুরলী, বনে বনে একা—বে।'

হেমচন্দ্র কহিলেন, "ও গান এই পর্যান্ত। অন্ত গীত

গিরিজায়া গাইল,

"যে ফুল ফুটিত সথি, গৃহতক্লশাথে, কেন বে পবনা, উভালি তাকে।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "পবনে যে ফুল উড়ে, তাহার জন্প ক্রঃথ কি ? ভাল গীত গাও।"

গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে। জনে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মবমে।"

হেম। কি, কি? মৃণাল কি १

পি । কন্টকে গঠিল বিধি, সুণাল অধ্যম । জলে ভাবে ডুবাইল, পীড়িয়া মরমে । রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন । চরণ বেডিয়া ভাবে করিল বন্ধন ।

না—অন্ত গান গাই।

'হে। না—না—না—এই গান—এই গান গাও ভূমি রাক্ষ্যী:

গি। বলে হংসরাজ কোপা করিবে প্রন।
জনমক্ষকালে দিব তোমার আসন।
আসিয়া বসিল হংস হন্যক্ষলে।
কাপিল কণ্টক সহ মুধালিনী হলে।

হে। গিরিজায়া গৈরি—এ গীত ভোমাকে কে শিখাইল ?

#### গি। (সহাস্তে)

হেন কালে কালমেহ উঠিল আকাংশ। উদ্ভিদ মরালয়াজ মানস বিলাসে। তাজিল কদয়পছ তার বেগভরে। ভূবিয়া অতলজ্ঞলে মুধালিনা ধবে। প

হেমচক্র বাষ্প্রকুললোচনে গ্লগেষরে গিরিজায়াকে কহিলেন, "এ আমারই মুণালিনী: • তুমি তাহাকে কোণায় দেখিলে ?"

জি । সংগ্রিকাম মধ্রেকার, কাগিছে প্রন্তবে সুলাল উপতে সুণালিনী ।

্চ এপন সপুত রাগ, আমার কথার উত্তর দাও—
কোথায় স্থালিনী ৪

গি। এই নগরে।

হেমচন্দ্র রুষ্টভাবে কহিলেন, "ভা ও আমি অনেক দিন জানি। এ নগরে কোন স্থানে »"

গি। **হাবীকেশ শশ্মা**র বাতী।

হে। কি পাপ! সে কথা আমিই তোমাকে বলিয়া দিয়াছিলাম। এত দিন ত তাহার সন্ধান করিতে পার নাই, এখন কি সন্ধান করিয়াছ?

গি। সন্ধান করিয়াছি।

হেমচক্র ছই বিন্দু—ছই বিন্দু মাত্র জ্ঞুমোচন করিলেন। পুনরপি কহিলেন, "সে এখান হইতে কভ দব্দ"

গি: অনেক দুর।

হে। এখান হইতে কোন দিকে যাইতে হয় १

গি। এখান হইতে দক্ষিণ, তার পব পূর্বা, ভার পব উত্তর, ভার পর পশ্চিম---

১৯৮৮ হন্ত মৃষ্টিবছ করিলেন। কছিলেন, শত্র সময়ে তামাসা রাথ—নহিলে মাথা ভাঙ্গিয়। ফেলিব।

গি। শাস্ত ছউন: পথ বলিয়া দিলে কি আপনি । দিনতে পারিবেন; যদি তা না পারিবেন, তবে ক্লিজাসার প্রয়োজন ? আজ্ঞা করিলে আমি দঙ্গে করিয়া লইয়া বাইব।

মেঘমুক্ত পূর্যোর স্থায় হেমচক্রের মুখ প্রাদ্ধ হইশ। তিনি কহিলেন,

"তোমার সক্ষকামনা সিদ্ধ হউক—মুণালিনী কি বলিল ?"

গি। তাত বলিয়াছি।— "ডুবিয়া অতল কলে মুণালিনী মরে।"

ছে। মৃণাণিনী কেমন আছে १

গি। দেখিলাম শরীরে কোন পীড়া নাই।

হে। স্থাৰ আছে কি ক্লেশে আছে—কি বুঝিলে ?

গি। শরীরে গছনা, পরণে ভাল কাপড়—ক্ষীকেশ রান্ধণের কন্তার দই।

হে। ভূমি অধংপাতে যাও; মনের কথা কিছু ব্যিলে ?

গি। বর্ষাকালের পদ্মের মত: মুখখানি ক্রেবল জলে ভাসিতেছে।

হে। পরগৃহে কি ভাবে আছে ?

গি। এই অশোক ফুলের শুবকের মত। আপনার গৌরবে আপনি নম।

হে। গিরিজায়া । ভূমি বয়সে বালিকা মাত্র। তোমার স্থায় বালিকা আর দৈথি নাই।

ি গি। মাথা ভাঙ্গিবার উপযুক্ত পাত্রও এমন আর দেখেন নাই।

হে। সে অপরাধ লইও না। মৃণালিনী আর কি বলিল ?

প্রি। যোদিন জানকী--

হে। আবার গ

ति। (या विन कानकी, त्रवृतीद नित्रशि--- ·

হেমচক্র গিরিজায়ার কেশাকর্ষণ করিলেন। তথন
সে কহিল, "ছাড়! ছাড়! বলি! বলি!"

"বল" বলিয়া হেমচন্দ্র কেশ ত্যাগ করিলেন।

তথন গিরিজায়৷ আদ্যোপান্ত মৃণালিনীর সহিত কথোপকথন বিবৃত করিল ৷ পরে কহিল,

"মহাশয়! আপনি যদি মুগালিনীকে দেখিতে চান. তবে আমার সদে এক প্রহর রাতে ফাত্রা করিবেন।"

গিরিজায়ার কথা সমাপ্ত ছইলে, হেমচক্র . অনেকক্ষণ নিঃশক্তে অশোক্তলে পাদচারণ করিতে লাগিলেন। বহুক্ষণ পরে কিছুমাত্র না বলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং তথা হইতে একথানি পত্র আনিয়া গিরিজায়ায় হস্তে দিলেন, এবং কহিলেন,

"মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতৈ আমার এক্ষণে অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেকতা প্রসন্ন হইলে অবশু শীঘ বংসরেক মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া মাইও।"

গিরিজার। বিদার হইলে, হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ চিন্তিতান্ত:-করণে অশোকবৃক্ষতলে তৃণশ্যার শরন করিয়া রহিলেন। ভূজোপরি মন্তক রক্ষা করিয়া, পৃথিবীর দিকে মুখ বাঞ্জিলা, শরান রহিলেন! কিয়ৎকাল পরে, সহসা তাঁহার প্রচাদেশে কঠিন করম্পন হইল: মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সন্ত্রপে মাধবাচার্যা:

মাধবাচার্যা কহিলেন, "বংস! পাত্রোখান কন।
আমি তোমার প্রতি অসত্তই হইরাছি—সস্তুইও হইঝাছি।
ভূমি আমাকে দেখিবা বিক্রিতের স্থায় কেন চাহিয়া
রহিয়াছ ?"

হেমচকু কহিলেন, "আপনি এখানে কেণ্য চইছে আসিলেন <sup>কু</sup>

মাধবাচায়া এ কথায় কোন উত্তর নাদিয়া কছিতে লাগলেন,

'তৃমি এ পথান্ত নক্ষীপে না গিয়া পথে বিলক্ষ করিতেছ—ইহাতে তোমীর প্রতি অসন্তর্গ চইয়াছি।
আর তুমি ধে মৃণালিনীর দক্ষান পাইয়াও মায়সতা
প্রতিপালনের জ্ঞা তাহার মাক্ষাতের স্লামাণ উপেক্ষা
করিলে, এজন্স তোমার প্রতি দক্তই চইমাছি। তোমাকে
কোন তিরস্কার কবিব না। কিন্তু এগানে তোমার প্রার্থ
বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুক্তবের প্রাতীক্ষা
করা হইবে না। বেগবান্ স্কর্যকে বিশাস নাই। আমি

আজি নবদীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে—নৌকা প্রস্তুত আছে। অস্ত্র শস্ত্রাদি গুহুমধ্য হইতে লইয়া আইস। আমার সঙ্গে চল।"

হেমচক্র নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন। "হানি নাই—আমি আশা ভরসা বিসর্জন করিয়াছি। চলুন। কিন্তু আপনি—কামচর না অন্তর্যামী?"

এই বলিয়া হেমচক্র গৃহমধ্যে পুনঃপ্রবেশ পূক্ত বণিকের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এবং আপনার সম্পত্তি একজন বাহকের স্কল্পে দিয়া আচায্যের অন্তবন্ত্রী হইলেন।

## পঞ্চম পরিচেছদ।

#### नुक ।

মৃণালিনী বা গিরিজায়া এতর্মধ্যে কেহই আয়প্রতিশ্রুতি বিশ্বতা হইলেন না। উভয়ে প্রহরেক রাত্রিতে হ্ববীকেশের গ্রহপার্শ্বে সন্মিলিত হইলেন। মৃণালিনী গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "কই, হেমচক্র কোথায় ?"

•গিরিজায়া কহিল "তিনি আইসেন নাই।"

"আইসেন নাই।" এই কথাটী মৃণালিনীর অস্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইল: ক্ষণেক উভয়ে নীরব। তৎপর মৃণালিনী জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আসিলেন না ?"

গি। তাথ আমি জানি না। এই পত্ত দিয়াছেন।
এই বলিয়া গিরিজায়া তাঁহার হল্তে পত্ত দিল।
য়ুণালিনী কহিলেন, "কি প্রকারেই বা পড়ি। গৃহে গিয়া
প্রদীপ জালিয়া পড়িলে মণিমালিনী উঠিবে।"

গিরিজায়া কহিল, "অধীরা হইও না। আমি প্রদীপ, তেল, চক্মিকি, সোলা সকলই আনিয়া রাখিয়াছি। এখনই আলো করিতেছি"

গিরিজায়া শীঘহন্তে অগ্নি উৎপাদন করিয়া প্রদীপ জালিত করিল। অগ্ন্যুৎপাদনশন্দ একজন গৃহ্বাসীর কর্নে প্রবেশ করিল—দীপালোক সে দেখিতে পাইল।

গিরিজায়া দীপ জালিত করিলে মৃণালিনী নিয়লিখিত। মত মনে মনে পাঠ কংিলেন।

"মৃণালিনী! কি বলিয়া আমি তোমাকে পত্র লিখিব ?

তুমি আমার জন্ত দেশত্যাগিনী হইয়া পরগৃহে কটে

কালাতিপাত করিতেছ। যদি দৈবাসুগ্রহে তোমার

শন্ধান পাইয়াছি, তথাপি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম না। তুমি ইহাতে আমাকে অপ্রণায়ী মনে করিবে—
অথবা অস্তা হইলে মনে করিত—তুমি করিবে না।
আমি কোন বিশেষ এতে নিযুক্ত আছি—বিদ তংপ্রতি
অবহেলা করি, তবে আমি কুলাঙ্গার। তংগাধন জন্ত আমি গুরুর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্দ হইয়াছি যে, ভোমার
সহিত এ স্থানে সাক্ষাং করিব না। আমি নিশ্চিত জানি
যে, আমি যে তোমার জন্ত সত্যতন্ধ করিব, ভোমারপ্র
এমন সাধ নহে। অতএব এক বংসর কোন ক্রমে দিন
যাপন কর। পরে ঈশ্বর প্রসন্ন হয়েন, তবে অচিরাৎ
তোমাকে রাজপ্রবৃধ্ করিয়া আক্মন্থ সম্পূর্ণ করিব।
এই অল্লবর্দ্ধা প্রগল্ভবৃদ্ধি বালিকাহন্তে উত্তর প্রেরণ
করিও।" মুণালিনী পত্র পড়িয়া গিরিজায়াকে কহিলেন,

"গিরিজারা । আমার পাতা লেখনী কিছুই নাই বে উত্তর লিখি। তুমি মুখে আমার প্রত্যুত্তর লইয়া যাও।

তুমি বিশ্বাসী, প্রস্কার স্বরূপ আমার অঙ্গের অলকার
দিতেছি।"

গিরিজারা কহিল, "উত্তর কাহার নিকট লইরা বাইব ৷ তিনি আমাকে পত্র দিয়া বিদায় করিবার সময় বলিয়া দিয়াছিলেন যে, "আজ রাত্রেই আমাকে প্রত্যুত্তর আনিয়া দিও।" আমিও স্বীকার করিয়াছিলাম। আসিবার সময় মনে করিলাম, হয় ত তোমার নিকট লিখিবার
সামগ্রী কিছুই নাই; এজন্ত সে সকল যোটপাট করিয়া
আনিবার জন্ত তাঁহার উদ্দেশে গেলাম। তাঁহার
সাক্ষাৎ পাইলাম না, শুনিলাম তিনি সন্ধাাকালে নবন্ধীপ
যাত্রা করিয়াছেন।"

মৃ। নবদীপ ?

গি। ুনবদীপ।

म् । मक्ताकात्वह ?

গি। সন্ধাকালেই। গুনিলাম তাঁহার গুরু আসিরা তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

মৃ। মাধবাচার্য্য ! মাধবাচার্য্যই আমার কাল।

পরে অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, তুমি বিদায় হওঁ। আর আমি ঘরের বাহিরে থাকিব না।"

গিরিজায়া কৃহিল, "আমি চলিলাম।" এই বলিয়া গিরিজায়া বিদায় হইল। তাহার মৃত্ মৃত্ গীতধ্বনি ভনিতে ভনিতে মুণালিনী গৃহ মধ্যে পুনঃপ্রবেশ করিলেন।

মৃণালিনী বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া বেমন ধার রুদ্ধ করিবার উভোগ করিতেছিলেন, অমনি পশ্চাৎ হইডে কে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিল। মৃণালিনী চমকিয়া উঠিলেন। হস্তরোধকারী কহিল,

"তবে সাধিব! এইবার জালে পড়িরাছ। অনুগৃহীত ব্যক্তিটা কে শুনিতে পাই না ?"

মৃণালিনী তথন ক্রোধে কম্পিতা হইয়া কহিলেন, "ব্যোমকেশ! ব্রাহ্মণকুলে পাষ্ড! হাত ছাড়।"

ব্যোমকেশ ইনীকেশের পুল । এ ব্যক্তি ঘোর মূর্য এবং ছুক্চরিত্র। সে মূর্ণালিনীর প্রতি বিশেষ অন্তর্বক হইরাছিল, এবং স্বাভিলাষ পূরণের অন্ত কোন সম্ভাবনা নাই জানিয়া বলপ্রকাশে রুতসঙ্কর হইরাছিল। কিন্তু মূণালিনী মণিমালিনীর সঙ্গ প্রায় ত্যাগ করিতেন না, এ জন্ম ব্যোমকেশ এ প্রয়ন্ত অবসর প্রাপ্ত হয় নাই।

মৃণালিনীর ভং সনায় ব্যোমকেশ কহিল, "কেন হাত ছাড়িব ? হাতছাড়া কি কর্তে আছে ? ছাড়াছাড়িতে কাজ কি, ভাই ? একটা মনের হুঃখ বলি, আমি কি মহুষ্য নই ? যদি একের মনোরঞ্জন করিয়াছ, তবে অপরের পার না ?"

মৃ। কুলাঙ্গার! যদি না ছাড়িবে, তবে এখনই ডাকিয়া গৃহস্থ সকলকে উঠাইব।

ব্যো। উঠাও। ,আমি কহিব **অভিগারিকাকে** ধরিয়াছি। মৃ। তবে অধংপাতে যাও। এই বনিয়া মৃণালিনী সবলে হস্তমোচন জন্ম চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ক্তকাগ্য হইতে পারিলেন না। ব্যোমকেশ কহিল, "অধীর হইও না। আমার মনোরথ পূর্ণ হইলেই আমি তোমায় ত্যাগ করিব। এখন তোমার সেই, ভগিনী মণিমালিনী কোথায়?"

মৃ। আমিই তোমার ভগিনী।

ব্যো। তুমি আমার সম্বন্ধীর ভগিনী—আমার ব্রাহ্মণীর তেয়ের ভগিনী—আমার প্রাণাধিকা রাধিকা! সর্বার্থসাধিকা!

এই বলিরা ব্যোমকেশ মৃণালিনীকে হস্তদারা আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিল। যথন মাধবাচার্যা তাঁহাকে হরণ করিয়াছিল, তখন মৃণালিনী স্ত্রীস্বভাবস্থলভ চীৎকারে রতি দেখান নাই, এখনও সব্ধ করিলেন না।

কিন্ত মৃণালিনী আর সহু করিতে পারিলেন না।
মনে মনে লক্ষ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সবলে ব্যোমকেশকে পদাঘাত করিলেন। ব্যোমকেশ লাখি থাইয়া
বলিল.

"ভাল ভাল, ধন্ত হইলাম ! ও চরণস্পর্দে মোক্ষপদ পাইব। স্থন্দরি ! তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি ভোমার জয়দ্রথ !" পশ্চাৎ হইতে কে বলিল, "আর আমি তোমার অর্জুন।"

অকস্মাৎ ব্যোমকেশ কাতরম্বরে বিকট চীৎকার করিয়া উঠিল। "রাক্ষসি! তোর দম্ভে কি বিষ আছে?" এই বলিয়া ব্যোমকেশ মুণালিনীর হস্ত ত্যাগ করিয়া আপন পৃষ্টে হস্তমার্জন করিতে লাগিল। স্পর্ণামূভবে জানিল যে পৃষ্ঠ দিয়া দরদরিত ক্ষরির পড়িতেছে।

মৃণালিনী মুক্তহস্তা হইরাও পলাইলেন না। তিনিও প্রথমে ব্যোমকেশের ন্থার বিশ্বিত। ইইরাছিলেন, কেন না, তিনি ত ব্যোমকেশকে দংশন করেন নাই। ভন্নুকো-চিত্ত কার্যা তাঁহার করণীয় নহে: কিন্তু তথনই নক্ষ গ্রালাকে থর্কাক্কতি বালিকামূর্ত্তি সমুথ হইতে অপ্র-স্থতা হইতে দেখিতে পাইলেন। গিরিজায়া তাঁহার বসনাকর্ষণ করিয়া মৃত্বের, "পলাইয়া আইস" বলিয়া স্বয়ং পলায়ন করিল।

প্লায়ন মৃণালিনীর স্থভাবসঙ্গত নছে। তিনি প্লায়ন করিলেন না। ব্যোমকেশ প্রাঙ্গণে দাঁড়াইরা আর্ত্তনাদ করিতেছে এবং কাতরোক্তি করিতেছে দেখিরা, তিনি গজেক্সগমনে নিজ্ঞ শর্মাগার অভিমূখে চলিলেন। কিন্তু তৎকালে ব্যোমকেশের আর্ত্তনাদে গৃহস্থ সকলেই জাগরিত হইয়াছিল। সম্মুধে হ্রবীকেশ। হ্রবীকেশ, পুত্রকে শশব্যস্ত দেধিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি হইরাছে? কেন ঘাঁড়ের মত চীংকার করি-তেছ ?"

ব্যোমকেশ কহিল, মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে গত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পুঠে দারুণ দংশন করিয়াছে।"

ক্ষীক্রেশ পুজের কুরীতি কিছুই জানিতেন না।

মূণালিনীকে প্রাঙ্গণ হইতে উঠিতে দেখিয়া এ কথায়

ঠাগার বিশ্বাস হইল। তৎকালে তিনি মূণালিনীকে

কিছুই বলিলেন না। নিঃশব্দে গজগামিনীর পশ্চাৎ
ভাঁহার শ্যনাগারে আদিলেন।

### ষষ্ঠ পরিচেছদ।

#### হ্ববীকেশ।

মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শ্যনাগারে আদিয়া সূধীকেশ কহিলেন,

"মুণালিনি! তোমাব এ কি চরিত্র ?"

মৃ। আমার কি চরিত্র ?

ছ। তুমি কার মেয়ে, কি চরিত্র কিছুই জানি না, শুরুর অফুরোধে আমি তোমাকে গৃহে স্থান দিয়াছি। তুমি আমার মেয়ে মণিমালিনীর সঙ্গে এক বিছানায় শোও—তোমার কুলটাবৃত্তি কেন ?

म्। व्यामात्र कूनिहातृ एव वरन स्म भिशावाना ।

ষ্বীকেশের জোধে অধর কম্পিত হইল। কহিলেন,
"কি পাপীয়সি! আমার অন্নে উদর পূরাবি. আর
আমাকে হর্কাক্য বলিবি? তুই আমার গৃহ হইতে দূব
হ। না হয় মাধবাচার্য্য রাগ করিবেন, তা বলিয়া এমন
কালসাপ ঘরে রাখিতে পারিব না।"

য়। যে আজ্ঞা—কালি প্রাতে জার আমাক্ষে দেখিতে পাইবেন না।

শ্বনীকেশের বোধ ছিল যে, যে কালে তাঁহার গৃহ্
বহিষ্ণত হইলেই মৃণালিনী আশ্রয়হীনা হয়, সেকালে এমন
উত্তর তাহার পক্ষে সন্তব নহে। কিন্ত মৃণালিনী নিরাশ্রয়ের
আশক্ষায় কিছুমাত্র ভীতা নহেন দেখিয়া মনে করিলেন
যে, তিনি জারগৃহে স্থান পাইবার ভরসাতেই এরপ উত্তর
করিলেন। ইহাতে হুনীকেশের কোপ আরও বৃদ্ধি
হইল। তিনি অধিকতর বেগে কহিলেন,

"কালি প্রাতে! আজই দুর হও।"

মৃ। যে আজ্ঞা। আমি সধী মণিমালিনীর নিকট বিদায় হইয়া আজই দূর হইতেছি।

এই বলিয়া মৃণালিনী গাল্রোখান করিলেন। দ্ববীকেশ কহিলৈন, "মণিমালিনীর সহিত কুলটার আলাপ কি ?"

এবার মৃণালিনীর চক্ষে জল আদিল। কহিলেন.
"তাহাই হটুবে। আমি কিছুই লইয়া আদি নাই; কিছুই
লইয়া যাইব না। একবদনে চলিলাম। আপনাকে
প্রণাম হই।"

এই বলিয়া খিতীয় বাক্যব্যয় ব্যতীত মুণালিনী শঙ্কনাগার হইতে বহিঙ্গতা হইয়া চলিলেন।

বেমন অস্থান্ত গৃহবাসীরা ব্যোমকেশের আর্জনাদে
শ্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়াছিলেন, মণিমালিনীও তক্রপ
উঠিয়াছিলেন। মৃণালিনীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার পিতা
শ্যাগৃহ পর্যান্ত আসিলেন দেখিয়া, তিনি এই অবসরে ভ্রাতার সহিত কথোপকখন করিতেছিলেন; এবং ভ্রাতার
ছক্তরিত্র বুঝিতে পারিয়া তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতেছিলেন। বখন তিনি ভর্ৎসনা স্মাপন করিয়া প্রত্যাগমন
করেন, তখন প্রান্তপভূষে ক্রতপাদবিকেপিণী মৃণা-

লিনীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি জিজ্ঞাস। করিলেন

"সই, অমন করিয়া এত রাত্রে কোথায় যাইতেছ ?"
মূণালিনী কহিলেন, "স্থি, মণিমালিনি, তুমি
চিরার্ম্মতী হও। আমার সহিত আলাপ করিও না—
তোমার বাপ মানা করেছেন।"

মণি। সে কি মৃণালিনি ! ভূমি কাঁদিভেছ কেন ? সর্বানাশ ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বৃলিয়াছেন ! স্থি, কের। রাগ ক্রিও না।

মণিমালিনী মৃণালিনীকে ফিরাইতে পারিলেন না।
পর্বতসাম্বাহী শিলাথণ্ডের স্থায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়
গেলেন। তথন অতি ব্যক্তে মণিমালিনী পিভ্সরিধানে
আসিলেন। মৃণালিনীও গৃহের বাহিরে আসিলেন।

বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বসক্তে স্থানে গিরি-জায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন,

"তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন ?"

পি। আমি যে ভোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্ত দাঁড়াইয়া আছি। ' মৃ। তুমি কি আহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে ?

গি। তাক্ষতি কি ? বামুন বৈ ত গরু নয় ?

মৃ। কিন্ত ভূমি যে, গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম ?

গি। তার পর তোমাদের কথাবার্ত্তার শব্দ ভ্রিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হলো, মিন্সে আমাকে একদিন "কালা পিঁপ্ড়ে" বলে ঠাটা করেছিল। সে দেন হল ফুটানটা বাকি ছিল। স্থগোগ পেয়ে বাম্নের ঋণ শোধ দিলাম। এখন তুমি কোথা বাইবে ?

ম। তোমার ঘর দার আছে ?

গি। আছে। পাতার কুঁড়ে।

মৃ। সেথানে আর কে থাকে ?

গি। এক বুড়ী মাত্র। তাহাকে আয়ি বলি।

মু। চল, তোমার ঘরে যাব।

গি। চল। তাই ভাবিতেছিলাম।

এই বলিয়া ছইজনে চলিল। যাইতে যাইতে গিরি-জায়া কহিল, "কিন্তু সে ত কুঁড়ে। সেধানে কয় দিন থাকিবে?"

মু। কালি প্রাতে অক্তর ঘাইব।

গি। কোথা? মথুরায়?

ম। মথুরায় আমার আর স্থান নাই।

গি। তবে কোথায় ?

मु। यमानम।

এই কথার পর ছই জনে ক্লণেক কাল চুপ করিয়ার রহিল। তার পর মৃণালিনী বলিল, "এ কথা কি তোমাব বিশাস হয় ?"

গি। বিশাস হইবে না কেন ? কিন্তু স্থেন ত আছেই, যথন ইচ্ছা তথনই যাইতে পারিবে। এপন কেন আর এক স্থানে যাও না ?

ম। কোথা ? : :

গি। নবদ্বীপ।

মৃ। গিরিজারা, তুমি ভিধারিণী বেশে কোন মারানিনী। তোমার নিকট কোন কথা গোপন করিব না বিশেষ তুমি হিতৈষী। নবদ্বীপেই যাইব স্থির করিয়াছি

গি। একা যাইবে १

ম। সঙ্গী কোথায় পাইব ?

ি গি। ( গান্বিতে গান্বিতে )

"মেঘ দরশনে হায়, চাতকিনী ধায় রে। সঙ্গে যাবি কে কে ভোৱা আয় আয় আয় রে। মেণেতে বিজ্ঞালি হাসি, আমি বর্ড ভাল বাসি, যে যাবি সে যাবি ভোরা, গিরিজাম: বায় রে 🕫

মু: এ কি রহস্ত, গিরিজায়া 💡

ভি। আমি যাব।

য় ৷ সভা সভাই ?

পি। নতা সতাই যাব।

সু। কেন যাবে १

গি। • আমার সর্বতি সমান। বাজধানীতে ভিক্ষা বিশ্বঃ



# দ্বিতীয় খণ্ড।

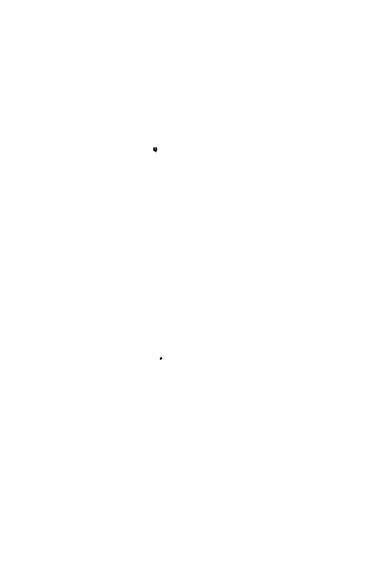



# দ্বিতীয় খণ্ড।

#### প্রথম পরিচেছদ।

# গৌড়েশর।

অতি বিস্তীর্ণ সভাসগুপে নবদীপোজ্জলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শেত
প্রস্তরের বেদির উপরে রক্তপ্রবালবিভূষিত সিংহাসনে,
রক্তপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীরান্ রাজা বসিয়া আছেন।
শিরোপরি কনককিন্ধিণী-শংবেন্তিত বিচিত্র কার্ক্কার্থাথচিত শুত্র চক্রাতপ শোভা পাইতেছে। এক দিকে
পৃথগাদনে হোমাবশেষবিভূষিত, অনিক্যুম্তি গ্রাক্ষণ-

মণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে, একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্ত দিকে মহামাত্য ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপ-বেশন করিয়াছিলেন। মহাদামন্ত, মহাকুমারামাতা, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌদ্ধিক, গৌলিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ড-রিকা, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। মহাপ্রতীহার সশস্তে সভার অসাধারণত। রক্ষা করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয়পার্ম্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দ্র্াইয়া আছে। ,সর্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পশুভবর মাধবাচার্য্য উপবেশন করিয়া আছেন।

রাজসভার নিয়মিত কার্যা সকল স্মাপ্ত হইলে, সভা-ভলের উত্যোগ হইল। তথন মাধবাচার্য্য রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "মহারার! ব্রাহ্মণের বাচালতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি রাজনীতিছিশারদ, এক্ষণে ভূমগুলে যত রাজগণ আছেন স্ব্রাহ্মা। আপনার অবিদিত নাই বে শক্রদমনু রাজার প্রধান কর্ম। আপনি প্রবন শক্ত দমনের কি উপায় করিয়াছেন ?"

রাজা কহিলেন, "কি আজা করিয়াছেন ?" সকল কথা বর্ষীয়ান্ রাজার শ্রুতিস্থলভ হয় নাই।

মাধবাচার্য্যের পুনক্ষজির প্রতীক্ষা না করিয়া ধর্মা-ধিকার পশুপতি কহিলেন, "মহারাজাধিরাজ ! মাধবাচার্য্য রাজসমীপে জিজ্ঞাস্থ হইয়াছেন যে, রাজশক্রদমনের কি উপায় হইয়াছে। বঙ্গেখরের কোন্ শক্র এ পর্য্যস্ত দমিত হয় নাই, তাহা এথনও আচার্য্য ব্যক্ত করেন নাই। তিনি স্বিশেষ বাচন কক্ষন।"

মাধবাচার্য্য অন্ন হাস্ত করিয়া এবার অত্যুচ্চস্বরে কহিলেন, "মহারাজ, তুরকীরেরা আর্যাবর্ত্ত প্রায় সমুদর হস্তগত করিয়াছে। আপাঠতঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যৌগে আছে।"

এবার কথা রাজার কর্ণে প্রবেশ লাভ করিল। তিনি কহিলেন, "তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন ? তুরকীরেরা কি আসিয়াছে?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করিভেছেন;
এখনও তাহারা এখানে আসে নাই। কিন্তু আসিলে
আপনি কি প্রকারে তাহাদিগের নিবারণ করিবেন ?"

রাজা কহিলেন, "আমি কি করিব—আমি কি করিব ? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না। আমার একণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আফুক।"

এবস্থৃত রাজবাক্য সমাপ্ত হইলে সভাস্থ সকলেই নীরব হইল। কেবল মহাগামস্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষং ঝনৎকার শক্ষ করিল। অধিকাংশ শ্রোভ্বর্গের মুথে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্য্যের চকু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।

সভাপণ্ডিত দামোদর প্রথমে কথা কহিলেন, "আচায্য, আপনি কি ক্ষুদ্ধ হইলেন ? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত । শাস্ত্রে ঝিষবাক্য প্রযুক্ত আছে যে, তুরকীয়েরা এ দেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশু ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে ? তবে যুদ্ধোগ্তমে প্রয়োজন কি ?"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "ভাল সভাপণ্ডিত মহাশর, একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, আপনি এতজ্ঞি কোন্ শাস্ত্রে দেখিয়াছেন ?"

দামোদর কহিলেন. "বিষ্ণুপুরাণে আছে, যথা—"
মাধ। 'বথা' থাকুকৃ—"বিষ্ণুপুরাণ আনিতে অস্মতি
করুন; দেখান এরপ উক্তি কোথায় আছে ?"

দামো। আমি কি এতই ভ্রাস্ত হইলাম**় ভাল** শ্বরণ-করিয়া দেখুন দেখি, মন্থতে এ কথা আছে কি না <mark>়</mark> মাধ। গৌড়েশ্বের সভাপণ্ডিত মানবধর্মণাস্ত্রেরও

মাধ। গৌড়েশ্বরের সভাপণ্ডিত মানবধর্শপাঙ্কেরও কি পারদর্শী নহেন ?

মাধ। গৌড়েশবের সভাপণ্ডিত বে অন্নষ্টপুছলে একটী কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন, ইহা কিছুই অসম্বত্ত নহে। কিন্তু আমি মুক্তকঠে বলিভেছি—তুরকজাতীয় কর্তৃক গৌড়বিজয়বিষয়িণী কথা কোন শাল্লে কোথাও নাই।

পশুপতি কহিলেন, "আপনি কি সর্ক্রণান্ত্রবিং ?"
মাধবাচার্গ্য কহিলেন, "আপনি যদি পারেন, ভবে আমাকে অশাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া প্রতিপন্ন করুন ?"

সভাপণ্ডিতের একজন পারিষদ কহিলেন, "আমি করিব। আত্মলাঘা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ। যে আত্মলাঘাপরবশ, সেষদি পণ্ডিত, তবে মুর্থ কে ?",

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "মূর্থ তিন জন। যে আত্ম-

রক্ষার যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর
 বিষয়ে বাক্যবায় করে, ইহারাই
 য়পনি ত্রিবিধ মূর্ব।\*

সভাপণ্ডিতের পারিষদ অধোবদনে উপবেশন করি-শেন।

পশুপতি কহিলেন, "যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "সাধু! সাধু! আগনার বেরূপ ধশ, সেইরূপ প্রস্তাব করিলেন। জগদীখর আপনাকে কুশলী করুন! আমার কেবল এই জিজ্ঞান্ত বে, বদি যুদ্ধই অভিপ্রায়, তবে তাহার কি উদ্যোগ হইরাছে ?"

পশুপতি কহিলেন, "মন্ত্রণা গোপনেই বক্তব্য। এ সভাতলে প্রকাশু নহে। কিঁব্ধ যে অখ, গদাতি, এবং নাবিকসেনা সংগৃহীত হইতেছে, কিছু দিন এই নগরী পর্যাটন করিলে তাহা জানিতে পারিবেন।"

মা। কতক কতক জানিয়াছি।

প। তবে এ প্রস্তাব করিতেছেন কেন ?

মা। প্রস্তাবের ভাৎপর্য্য এই বে, এক বীরপুরুষ এক্ষণে এথানে সমাগত হইয়াছেন। মগধের যুবরাজ হেমচক্রের বীর্য্যের থ্যাতি শুনিয়া থাকিবেন। প। বিশেষ শুনিয়াছি। ইহাও শ্রুত আছি হে, তিনি মহাশবের শিব্য। আপনি বলিতে পারিবেন হে, ' ঈদৃশ্বীরপুরুষের বাহুরক্ষিত মগধরাজ্য শত্রুহস্তগত হইল কি প্রকারে ০

মা। যবনৰিপ্লবের কালে যুবকাজ প্রবাদে ছিলেন। এই মাত্র কারণ।

প । তিনি কি এক্ষণে নব্দীপে আগ্ৰমন করিয়াছেন ?
মা। আসিয়াছেন । রাজ্যাপহারক যবন এই দেশে
আগ্রমন করিতেছে শুনিয়া এই দেশে তাহাদিগের সহিত
সংগ্রাম করিয়া দস্কার দশুবিধান করিবেন। গৌডরাজ্
ভাহার সঙ্গে সন্ধি শ্বাপন করিয়া উভয়ে শক্রবিনাশের
১৮৪া করিবে উভয়ের মঙ্গল।

প। রাজবল্লভেরা অন্যৃষ্ট তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত ছইবে। তাঁহার নিবাসার্গ্র থথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট ছইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সমরে স্থির ছইবে।

পরে রাজ্ঞান্ত সভাভঙ্গ হইল।

# षिতীয় প্রিচ্ছেদ।

## কুস্থমনির্শ্মিতা।

উপনগর প্রান্তে, গঙ্গাতীরবর্ত্তী এক অট্টালিক। হেমচন্দ্রের বাসার্থ রাজপুরুষেরা নির্দিষ্ট করিলেন। হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের পরামশাস্থসারে স্থরম্য অট্টালিকার আবাস সংস্থাপিত করিলেন।

নবদ্বীপে জনার্দন নামে এক বৃদ্ধ প্রাহ্মণ বাঁস করি-তেন। তিনি বয়োবাছল্যপ্রযুক্ত এবং প্রবণেক্রিয়ের হানিপ্রযুক্ত সর্বতোভাবে অসমর্থ। অথচ নিঃসহায়। তাঁহার সহধর্মিণীও প্রাচীনা এবং শক্তিহীনা। কিছুদিন হইল, ইহাঁদিগের পর্ণকূটীর প্রবল বাত্যায় বিনাশপ্রাপ্ত হইরাছিল। সেই অবধি ইহাঁরা আশ্রমভাবে এই বৃহৎ পুরীর এক পার্ম্বে রাজপুক্ষদিগের অমুমতি লইয়া বাস করিতেছিলেন। এক্ষণে কোন রাজপুত্র আসিয়া তথায় বাসাস্তরের অয়েষণে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন।

হেমচক্র উহা শুনিরা ছংথিত হইলেন। বিবেচনা করিলেন যে, এই বৃহৎ ভবঁনে আমাদিগের উভয়েরই স্থান ইউতে পারে। ত্রাহ্মণ কেন নিরাশ্রয় হইবেন। হেম-চক্র দিখিজয়কে আজা করিলেন, "ত্রাহ্মণকে গৃহত্যাগ করিতে নিবারণ কর।" ভূত্য ঈবং হাস্থ করিয়া কহিল, "এ কার্য্য ভূত্য দারা সম্ভবে না। ত্রাহ্মণঠাকুর আমার কথা কাণে তুলেন না।"

ব্রাহ্মণ বস্তুতঃ অনেকেরই কথা কাণে তুলেন না—
কেন না তিনি বধির! হেমচন্দ্র তাবিলেন, ব্রাহ্মণ অভি
মান প্রযুক্ত ভূত্যের আলাপ গ্রহণ করেন না। এজ্বন্ত
স্বয়ং তৎসন্তাবণে গেলেন। ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

क्रनार्फन व्यानीर्साम कतिया किळामा कतिरानन,

"তুমি কে ?"

হে। আমি আপনার ভূতা।

জ। কি বলিলে—ভোমার নাম রামকৃষ্ণ ?

ে হেমচন্দ্র অন্থতব করিলেন, ত্রান্ধণের শ্রবণশক্তি বড় প্রবল নহে। অতএব উচ্চতরস্বরে কহিলেন, "আমার নাম হেমচক্র। আমি ত্রান্ধণের দাস।"

জ। ভাল ভাল; প্রথমে ভাল গুনিতে পাই নাই, ভোমার নাম হয়মান দাস।

হেমচন্দ্র মনে করিলেন, "নামের কথা দ্র হউক। কার্য্যাধন হইলেই হইল।" বলিলেন, "নবদ্বীপাধি- পতির এই অট্টালিকা, তিনি ইহা আমার বাসের জক্ত নিযুক্ত করিয়াছেন। কনিলাম আমার আসায় আপনি স্থান ত্যাগ করিতেছেন।"

জ। না, এখনও গঙ্গাস্বানে যাই নাই; এই স্বানেব উদ্যোগ ক্রিতেছি।

ং। (অভাুটেচঃসরে) সান ব্যাসময়ে করিবেন। এক্ষণে আমি এই অনুরোধ করিতে আসিয়াছি, যে আপনি এ গৃহ ছাড়িয়া যাইবেন না।

জ। গৃহে আহার করিব নঃ? তোমার বাটাংক কিং আভাশ্রাজ ?

হে। ভাল ; আহারাদির সভিলাষ করেন. তাহারও উজোগ হইবে। একণে ফেরপ এ বাড়াতে অবস্থিতি ক্রিতেছেন দেইরূপই ক্রুন।

জ। ভাল ভাল; গ্রাহ্মণভোজন করাইলে দক্ষিণা ত আছেই। তা বলিতে হইবে না। তোমার বাড়ী কোথা?

হেমচক্র হতাখাদ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন,

এমন সময়ে পশ্চাং হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া
টানিল। হেমচক্র ফিরিয়া দেখিলেন। দেখিরা প্রথম
মুহুর্ক্তে তাঁহার বোধ হইল সমূহের একথানি কুসুমনির্ম্মিতা

দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্ত্তে দেবিলেন, প্রতিমা দদ্দীব; স্থতীয় মুহূর্ত্তে দেবিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণ-কৌশল-সীমা-রূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।

বালিকা না তক্ষণী ? ইহা হেমচন্দ্র তাহাকে দেখিয়া নিশ্চিত করিতে পারিলেন না।

বীণানিন্দিতখনে স্থলত্ত্বী কহিলেন, "তুমি পিতামহকে কি বলিতেছিলে? তোমার কথা উনি ভনিতে পাইবেন কেন?",

হেমচক্ত কহিলেন, "তাহা ত পাইলেন না দেখিলাম। তুমি কে ?"

বালিকা বলিল, "আমি মনোরমা।"

ছে। ইনি তোমার পিতাম**হ** ॰

মনো। ভূমি পিতামহকৈ কি বলিভেছিলে ?

হে। শুনিশাম ইনি এ গৃহ ত্যাগ করিয়া যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। আমি তাই নিবারণ করিতে আসিয়াছি।

ম। এ গৃহে এক রাজপুত্র আসিরাছেন। তিনি আমাদিগকে থাকিতে দিবেন কেন ?

হে। আমিই সেই রাজপুত্র,। আমি তোমাদিগক্ষে
অন্ধ্রোধ করিতেছি, তোমরা এথানে থাক।

ম। কেন ?

ন্এ 'কেন'র উত্তর নাই। হেমচক্র অস্থ্য উত্তর বা পাইরা কহিলেন, "কেন? মনে কর, যদি তোমার ভাই আসিয়া এই গৃহে বাস করিত, সে কি ভোমাদিগকে তাড়াইরা দিত ?"

🗸 ম। ভূমি কি আমার ভাই ?

হে। আজি হইতে ভোমার ভাই হইলাম। এখন বুঝিলে ?

ম। ব্ৰিয়াছি। কিন্তু ভগিনী বলিয়া আমাকে কথন তিরস্কার করিবে না ত ?

হেমচক্র মনোরমার কথার প্রণালীতে চমৎকৃত হইতে লাগিলেন। ভাবিলেন, "এ কি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?" 'কহিলেন, "কেন তিরস্বার করিব?"

ম। বদি আমি দোষ করি ?

ঁহে। দোষ দেখিলে কে না তিরস্কার করে ?

মনোরমা কুঞ্চাবে দাঁড়াইয়া রহিদেন, বলিদেন, "আমি কথন ভাই দেখি নাই; ভাইকে কি দক্ষা করিতে হয় ?"

ছে। না।

ম। তবে আমি তোমাকে লজ্জা করিব না---তুমি আমাক্রে লজ্জা করিবে ?

হেমচক্স হাসিলেন—কহিলেন, "আমার বক্তবা তোমার পিতামহকে জানাইতে পারিলাম না,—তাহার উপায় কি ৮"

ন। আনি বলিতেছি।

এই বলিয়া মনোরমা মৃত্ মৃত্ স্বরে জনার্দনের নিকট কেমচক্রের , অভিপ্রায় জানাইলেন। হেমচক্র দেখিয়া বিশ্মিত ইইলেন যে মনোরমার সেই মৃত্ কথা বধিরের বোধগম্য হইল '

রাক্ষণ আনন্দিত হইয়া রাজপুত্রকে আশীর্কাদ করিলেন এবং কহিলেন, "মনোরমা, রাক্ষণীকে বল,
রাজপুত্র তাঁহার নাতি হইলেন—আশীর্কাদ করুন।" এই
বলিয়া রাক্ষণ প্রয়ং "রাক্ষণি!" বলিয়া ডান্ডিতে
লাগিলেন। রাক্ষণী তথন স্থানাস্তরে গৃহকার্য্যে ব্যাপ্তা
ভিলেন—ডাক শুনিতে পাইলেন না। রাক্ষণ অসর্ত্তই
হইয়া বলিলেন, "রাক্ষণীয় ঐ বড় দোষ। কাণে কম
শোনেন।"

# তৃতীয় পরিচেছদ।

## त्नोकायात्न।

হেমচন্দ্র ত উপবনগৃহে সংস্থাপিত হইলেন। আর মৃণালিনী ? নির্বাসিতা, পরপীড়িতা, সহারহীনা মৃণালিনী কোথার ?

সাদ্ধাগগনে রক্তিম মেঘমালা কাঞ্চনবর্ণ ত্যাগ করিরা জমে জমে ক্রফবর্ণ ধারণ করিল। রক্তনীদত্ত তিমিরাবরণে গলার বিশাল হৃদয় অস্পতীকৃত হইল। সভামগুলে পরিচারকহন্তজালিত দীপমালার স্থায়, অথবা প্রভাতে উন্থানকুস্থমসমূহের স্থায়, আকাশে নক্ষত্রগণ ফুটভে লাগিল। প্রায়দ্ধকার নদীহৃদয়ে নৈশ সমীরণ কিঞ্চিৎ পর্তর্বেগে বহিতে লাগিল। তাহাতে রমণীহৃদয়ে নায়কসংস্পর্শজনিত প্রকম্পের স্থায় নদীফেনপ্ঞে স্বেতপুস্মালা গ্রথিত হইতে লাগিল। বহুলোকের কোলাহলের স্থায় বীচিরর উপিত হইল। নাবিকেরা নৌকা সকল তীরলগ্ধ করিয়া, রাত্রির জক্ত বিপ্রামের ব্যবস্থা ক্রিতে লাগিল। ছোট ভিক্তী ক্ষা

मोका इटेर्ड पृथक् এक शालत्र मूख नाणिन। नाविरकत्रा श्राहात्रापित राज्ञा कतिरङ नाणिन।

কুজ তরণীতে ছইটীমাত্র আরোহী। ছইটীই স্ত্রীলোক। পাঠককে বলিতে হইবে না, ইহারা মৃণালিনী আর গিরিজায়া।

গিরিজায়া মৃণালিনীকে সম্বোধন করিয়া কহিল,
"আজিকার দিন কাটিল।"

মৃণালিনী কোন উভর করিল না।

গিরিজায়া পুনরপি কহিল, "কালিকার দিনও কাটিবে
—পরদিনও কাটিবে—কেন কাটিবে না ?"

মৃণালিনী তথাপি কোন উত্তর করিলেন না। কেবল-মাত্র দীর্ঘনিখাস ত্যাগ করিলেন।

গিরিজারা কহিল, "ঠাকুরাণি! এ কি এ? দিবানিশি
চিন্তা করিরা কি হইবে? যদি আমাদিগের নদীরা
আসা কাজ ভাল না হইরা থাকে, চল, এখনও ফিরিরা
যাই।"

মূণালিনী এবার উত্তর করিলেন। বলিলেন, "কোথার বাইবে "

াগ। চল ছবীকেশের বাড়ী ঘাই।

म । वतः এই शकाकत्न पूर्विवा मित्र ।

গি। চল তবে মথুরায় হাই।

য়। আমি ত বলিয়াছি তথার আমার স্থান নাই। কুলটার স্থায় রাত্রিকালে যে বাপের ঘর ছাড়িয়া আসি-য়াছি, কি বলিয়া সে বাপের ঘরে আর মুখ দেখাইব ?

গি। কিন্তু তুমি ত আপন ইচ্ছায় আইস নাই, মন্দ ভাৰিয়াও আইস নাই। যাইতে ক্ষতি কি ?

মৃ। সে কথা কে বিশ্বাস করিবে ? যে বাপের ঘরে আদরের প্রতিমা ছিলাম, সে বাপের ঘরে ঘণিত হইয়াই বা কি প্রকারে থাকিব ?

গিরিজায়া অন্ধকারে দেখিতে পাইল না বেঁ, মৃণালিনীর চক্ষ্ হইতে বারিধিন্দ্র পর বারিধিন্দ্ পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া কহিল, "তবে কোথায় যাইবে ?"

য়। দেখানে যাইতেছি i

গি। সে ত স্থের যাত্রা। তবে অক্সমন কেন? বাহাকে দেখিতে ভালবাসি, তাহাকে দেখিতে যাইতেছি, ইহার অপেকা মুখ আর কি আছে?

ি মৃ। নদীয়ায় আমার সহিত হেমচ**ল্লের সাক্ষা**ৎ হইবে**লা**।

 আমার সহিত এক বংসর অসাক্ষাৎ তাঁহার ব্রত। আমি কি সে ব্রত ভঙ্গ করাইব ?

গিরিজায়া নীরব হইয়া রহিল। য়ণালিনী আবার কহিলেন, "আর কি বলিয়াই বা তাঁহার নিকট দাঁড়াইব ? আমি কি বলিব যে, হুষীকেশের উপর রাগ করিয়া আসিয়াছি, না, বলিব যে, হুষীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া বিদায় করিয়া দিরাছে ?"

্ গৃরিজায়া ক্ষণেক নীরব থাকিয়া ক্**ছিল, "তরে কি** নদীয়ায় তোমার দঙ্গে হেমচক্রের দাক্ষাৎ হইবে না ?"

য়ু। নাঁ।

গি। তবে যাইতেছ কেন ?

মু। তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি i\*

গিরিজায়ার মূথে হাসি ধরিল না। বলিল, "তবে আমি গীত গাই,

"চরণ্ডলৈ দিফু হে খ্যাম পরাণ রতন।
দিব না তোমারে নাথ মিছার যৌবন।
এ রতন সমতুল ইহা তুমি দিবে মূল,
দিবানিশি মোরে নাথ দিবে দরশন।"

ঠাকুরাণি, ভূমি তাঁহাকে দেখিয়া ত জীবনধারণ

করিবে। আমি তোমার দাসী হইরাছি, আমার ত তাহাতে পেট ভরিবে না, আমি কি খেরে বাঁচিব ?"

য়। আমি ছই একটা শিল্পকর্ম জানি। মালা গাঁথিতে জানি, চিত্র করিতে জানি, কাপড়ের উপর ফুল ভূলিতে জানি। ভূমি বাজারে আমার শিল্পকর্ম বিক্রয় ক্রিয়া দিবে।

গিরি। আর আমি ঘরে ঘরে গীত গারিব। "স্ণাল অধমে" গাইব কি ?

মৃণালিনী অর্দ্ধহাস্ত্র, অর্দ্ধ দকোপ দৃষ্টিতে গিরিজায়ার প্রতি কটাক্ষ করিলেন।

গিরিজায়া কহিল, "অমন করিয়া চাহিলে আমি গীত গায়িব।" এই বলিয়া গায়িল,

> "সাধের তরণী আমার কে দিল তরঙ্গে। কে আছে কাণ্ডারী হৈন কে যাইবে সঙ্গে॥"

মৃণালিনী কহিল, "যদি এত ভয়, তবে একা এলে কেন ?"

় গিরিজারা কহিল, "আগে কি জানি।" বলিয়া গারিতে লাগিল,

> "ভাদ্ল তরী সকাল ংবলা, ভাবিলাম এ জলংবলা, মধুর বহিবে বায়ু ভেদে যাব রঙ্গে।

এখন—গগনে গরজে খন, বহে খর সমীরণ,
কুল ত্যন্তি এলাম কেন, মরিতে আতকে।"
মুণালিনী কহিল, "কুলে ফিরিয়া যাও না কেন ।"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল.

"মনে করি কুলে কিরি, বাহি তরি ধীরি ধীরি, কুলেতে কউক-ডক্ল বেষ্টিত জুবলে।"

মৃণালিনী কহিলেন, "তবে ভূবিয়া মরুনা কেন ?" গিরিজায়া কহিল, "মরি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু" বলিয়া আবার গায়িল,

"যাহারে কাঙারী করি, সাজাইরা দিনু তরি, সে কভু না দিল পদ তরণীর অঙ্গে !"

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজায়া, এ কোন্ অঞে- । মিকের গান।"

গি। কেন?

ষ। আমি হইলে তরি ডুবাই।

গি। সাধ ক্রিয়া?

মৃ। সাধ করিয়া।

গি। তবে তুমি জলের ভিতর রক্ব দেখিয়াছ।

# চতুর্থ পরিচেছদ।

#### বাতায়নে।

হেমচক্র কিছুদিন উপবনগৃহে বাস করিলেন! ব্দার্দনের সহিত প্রত্যহ সাক্ষাৎ হইত; কিন্তু ব্রান্ধণের বধিরতা প্রযুক্ত ইঙ্গিতে আলাপ হইত মাত্র। মনোরমার **শহিতও দর্বদা দাকাং হইত. মনোর্মা কথন তাঁহার** সহিত উপযাচিকা হইয়া কথা কহিতেন, কথন বা বাক্য-ৰায় না করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া ধাইতেন। বস্তুত: মনোরমার প্রকৃতি তাঁহার পক্ষে অধিকতর বিশ্বয়জনক ৰশিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রথমত: তাঁহার বয়:ক্রম ্ হুরন্থমেয়, সহজে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত. কিন্তু কথন কথন মনোরমাকে অতিশয় গান্তীর্যাশালিনী দেখিতেন। মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী? হেমচক্র विक्रमिन करवाशकवनऋत्व मत्नात्रमारक किळामा कतिरमन, "মনোরমা, তোমার বভরবাড়ী কোথা ?" মনোরমা কহিল, "বলিতে পারি না!" আর একদিন জিজাসা করিয়াছিলেন, "মনোরমা, তুমি কয় বৎসরের হইরাছ ?" মনোরমা তাহাতেও উত্তর দিয়াছিলেন, "বলিতে পারি না।"

মাধবাচার্য্য হেমচক্রকে উপবনে স্থাপিত করিয়া দেশ-পর্যাটনে যাত্রা করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে, এ সময় গৌড়দেশীয় অধীন রাজগণ যাহাতে নবছীপে সদৈত্য সমবেত হইয়া গৌড়েশবের আত্মকুলা করেন, ত্বিবয়ে তাঁহাদিগকে প্রবৃত্তি দেন। হেমচন্দ্র নবদীপে তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিছর্ম্বে দিনবাপন ক্লেশকর হইয়া উঠিল। হেমচক্র বিরক্ত হইলেন। এক একবার মনে হইতে লাগিল বে. দিথিজয়কে গৃহরক্ষায় রাখিয়া অশ্ব শইরা একবার গৌডে গমন করেন। কিন্তু তথায় মুণালিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলে তাঁহার প্রতিজ্ঞাভন্স হইবে, বিনা সাক্ষান্তে গৌড়যাত্রার কি ফলোদর হইবে ? এই সকল আলোচনার যদিও গৌডযাত্রার হেমচক্র নিরস্ত হইলেন, তথাপি অভুদিন মুলালিনীচিস্তায় হৃদয় নিযুক্ত থাকিত। একদা প্রদোষকালে ডিনি শয়নককে, পর্যক্ষোপরি শয়ন করিয়া মুণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও কদর স্থলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতারনপথে হেমচক্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরহদয়। রজনী চক্রিকাশালিনী, আকাশ নিশ্বল, বিস্তৃত, নক্ষত্রথচিত, কচিং স্তরপরস্পরাবিত্যন্ত শ্বেতাম্পনালার বিভূষিত। বাতায়নপথে অন্রবর্তিনা ভাগীরথীও দেখা বাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদ্র বিসপিণী, চক্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্লতরঙ্গিণী, দ্রপ্রান্তে ধ্রমরী, নববারি-সমাগম-প্রহলাদিনী। নববারি-সমাগম জানিত করোল হেমচক্র শুনিতে পাইতেছিলেন। বাতায়নপথে বায়ু প্রবেশ করিতেছিল। বায়ু গঙ্গাতরঙ্গে নিক্ষিপ্ত জ্লকণা-সংস্পর্শে শীতল, নিশাসমাগমে প্রকৃত্র ব্যুক্ত্রমংস্পর্শে স্থারি; চক্রকর-প্রতিঘাতী শ্রামোজ্ঞণ বৃক্ষত্র বিশ্বত করিয়া, নদীতারবিরাজিত কাশকুর্ম জান্দোলিত করিয়া, বায়ু বাতায়নপথে প্রান্ত্রশ করিজেন ছিল। হেমচক্র বিশেষ প্রীতিলাত করিজেন করিজেন

অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল। হেনচন্দ্র বাতায়নসমিধি একটা মন্থবাম্ও দেখিতে পাইলেন। বাতায়ন, ভূমি হইতে কিছু উচ্চ—এজন্ত কাহায়ও হস্তপদাদি কিছু দেখিতে পাইলেন না—কেবল একখানি মৃথ দেখিলেন। মৃথ-খানি অতি বিশালখাক্রসংযুক্ত, তাহায় মন্তকে উক্তীয়। সেই উক্ষল চন্দ্রালোকে, বাতায়নের নিকটে, সম্মুধে

শাশ্রুসংযুক্ত উষ্ণীষধারী মহুষামুগু দেথিয়া, হেমচক্র শ্যা। এ হইতে পদ্ফ দিয়া নিজ শাণিত অসি গ্রহণ করিলেন।

অসি গ্রহণ করিয়া হেমচক্র চাহিয়া দেখিলেন যে, বাতায়নে আর মন্ত্রামুগু নাই।

হেমচক্র অসিহস্তে দ্বারোদ্বাটন করিয়া গৃহ হইতে
নিক্রান্ত হইপেন। বাভায়নতলে আসিলেন। তথায়
কেহ নাই।

গৃহের চতুঃপার্শে, গঙ্গাতীরে, বনমধ্যে হেমচক্র ইতন্ততঃ অবেষণ করিলেন। কোথাও কাহাকে দেখি-লেননা।

হেমচক্র গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথন রাজপুত্র পিতৃদন্ত যোদ্ধেশে আপাদমন্তক আত্মশরীর মাণ্ডিত করিলেন। অকালজলদোদার্বাবমর্ধিত গগনমণ্ডলব্ৎ তাঁহার স্থানর মুথকান্তি অন্ধকারময় হইল। তিনি একাকী দেই গন্তীর নিশাতে শস্ত্রময় হইয়া যাত্রা করিলেন। বাতায়নপথে মন্থ্যমুগু দেখিয়া তিনি জানিতে পারিয়া-ছিলেন যে, বঙ্গে তুরক আদিয়াছে।

### পঞ্চম পরিচেছদ।

### বাপীকৃলে।

অকালজলদোদরশ্বরূপ ভীমমূর্ত্তি রাজপুত্র হেমচন্দ্র তুরকের অরেষণে নিক্রান্ত হইলেন। ব্যাত্র যেমন আহার্গা দেখিবামাত্র বেগে ধাবিত হয়, হেমচক্র তুরক দেখিবামাত্র সেইরূপ ধাবিত হইলেন। কিন্তু কোথার তুরকের সাক্ষাৎ পাইবেন, তাহার স্থিরতা ছিল না।

হেমচক্র একটীমাত্র তুরক দেখিয়াছিলেন। কিছু
তিনি এই দিদ্ধান্ত করিলেন যে, হয় তুরকসেনা নগরদরিধানে উপস্থিত হইয়া লুকায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি
ভূরকসেনার পূর্বচর। যদি তুরকসেনাই আদিয়া থাকে,
তবে তৎসঙ্গে একাকী সংগ্রাম সম্ভবে না। কিছু বাহাই
হউক, প্রকৃত অবহা কি তাহার অস্থ্যদ্ধান না করিয়া
হেমচক্র কদাচ স্থির থাকিতে পারেন না। যে মহৎকার্য্য জন্ম মুণালিনীকে ত্যাগ করিয়াছেন, অদ্য রাত্রিতে
নিশ্লেক্তিত হইয়া সে কর্মে উপেক্ষা করিতে পারেন না।
বিশ্বিত্ব ক্ষ্যাল্যের হাজরিক আনকা। উদ্ধীয়-

ধারী মুণ্ড দেখিয়া অবধি টাঁহার জিঘাংসা ভয়ানক প্রবল হইরাছে, স্কৃতরাং তাঁহার স্থির হইবার সম্ভাবনা কি ? অভএব ক্রভপদবিক্ষেপে হেমচক্র রাজপথাভিম্থে চলিলেন।

উপবনগৃহ হইতে রাজপথ কিছু দূর। যে পথ বাহিত করিয়া উপবনগৃহ হইতে রাজপথে ষাইতে হয়, সে বিরল-লোক প্ৰবাহ গ্ৰাম্য পথ মাত্ৰ। হেম**চন্দ্ৰ সেই পথে** চলিলেন। সেই পথপার্গে অতি বিস্তারিত, স্কুরম্য সোপানাবলিশোভিত, এক দীর্ঘিকা ছিল। দীর্ঘিকাপার্শে অনেক বকুল, শাল, অশোক, চম্পক, কদম্ব অশ্বৰ্থ, বট, আয়, তিন্তিড়ী প্রভৃতি বৃক্ষ ছিল। বৃক্ষগুলি যে স্থশু-খলরপে শ্রেমীবিক্সন্ত ছিল এমত নহে, বহুতর বৃক্ষ পরস্পর শাখায় শাখায় সম্বন্ধ হইরা বাপীতীরে ঘনাক্ষকার করিয়া রহিত। দিবদেও তথায় শ্রুকার। কিম্বন্তী ছিল যে. সেই সরোবরে ভূতযোনি বিহার করিত। এই সংস্কার প্রতি-বাসীদিগের মনে এরূপ দৃঢ় হইয়া উঠিয়াছিল যে সচরাচর তথার কেহ যাইত না। যদি যাইত, তবে একাকী কেহ যাইত না। নিশাকালে কদাপি কেহ যাইত না।

পৌরাণিক ধর্মের একাধিপত্যকালে হেমচক্রপ্ ভূত-যোনির অন্তিম সময়ে প্রত্যয়শালী হইবেন, তাহার আরু

বিচিত্র কি ? কিন্তু প্রেতস্কল্পে প্রত্যয়শালা বলিয়া তিনি গম্ভবা পথে যাইতে সঙ্কোচ করেন, এরূপ ভীরুস্বভাব নছেন ৷ অতএব তিনি নি:সঙ্কোচ হইয়া বাপীপার্য দিয়া চলিলেন। নিঃসঙ্কোচ বটে, কিন্তু কৌতৃহলশূতা নহেন। বাপীর পার্শ্বে সর্বত এবং তত্তীরপ্রতি অনিমেষলোচন নিক্ষিপ করিতে করিতে চলিলেন। সোপানমার্গের নিকটবর্ত্তী হইলেন। সহসা চমকিত হইলেন। জন-শ্রুতির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস দৃঢ়ীকৃত হইল। দেখিলেন, <u> इन्हार्ताक प्रकाधः इ स्माशास्त्र, इन्ह इत्र दक्का क्रिया</u> শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। দ্রীমূর্ত্তি বলিয়া 'তাঁহার বোধ হইন। মেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুস্তলা; (कन्छान ऋत. पृष्ठामन, वाङ्युगन, पृथमञ्जन, क्रम्ब, मक्त्व সাচ্চর করিয়া রহিয়াছে। প্রেত বিবেচনা করিয়া হেম-নি:শব্দে চলিয়া ঘাইতেছিলেন। কিন্তু মনে ভাবিলেন, যদি মমুষ্য হয় ? এত রাত্রে কে এ স্থামে ? **়ে ত তুরককে দেথিলে দেখিয়া থাকিতে পারে** ? এই সন্দেহে হেমচন্দ্র ফিরিলেন। নির্ভয়ে বাপীভীরারোহণ ক্রিলেন, সোপানমার্গে ধারে ধীরে অবতরণ করিতে লাগিলেন। প্রেতিনী তাঁহার আগমন জানিতে পারিয়াও সুরিল না। পূর্বামত বহিল। হেমচক্র তাঁহার নিকটে আসিলেন। তথন সে উঠিয়া দুঁাড়াইল। হেমচক্রের দিকে ফিরিল; হতত্বারা মুথাবরণকারী কেশদাম অপস্ত করিল। হেমচক্র তাহার মুথ দেখিলেন। সে প্রেতিনী নহে, কিন্তু প্রেতিনী হইলে হেমচক্র অধিকতর বিস্মাপর হইতেন না। কহিলেন, "কে, মনোরমা। তুমি এখানে ?"

মনোরমা কহিল, "আমি এখানে অনেকবার আসি— কিন্তু তুমি এখানে কেন ?"

হেম। আমার কর্ম আছে।

মনো। এরাত্রেকি কর্মণ

হেন। পশ্চাং বলিল; তুমি এ রাত্রে এখানে কেন ?
মনো। ভোমার এ বেশ কেন ? হাতে শ্ল;
কাকালে তরবারি; তরবারে এ কি জ্বলিতেছে? এ কি
হীরা ? মাথায় এ কি ? ইহাতে ঝক্মক্ করিয়া জ্বলিতেছে, এই বা কি ? এও কি হীরা ? এত হীরা পেলে
কোথা ?

হেম। আমার ছিল।

ь

্ মনো। এ রাত্রে এত হীরা পরিয়া কোথায় বাইতেছ ? চোরে যে কাড়িয়া লইবে ?

হেম। আমার নিকট হইতে চোরে কাড়িতে পারে না। মনো। তা এত রাজে এত অলম্বারে প্রয়োজন কি ? ভূমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ ?

হেন। তোমার কি বোধ হয়, মনোরমা ?

মনো। মাত্র মারিবার অন্ত্র লইয়া কেহ বিবাগ করিতে যায় না। ভূমি সুদ্ধে যাইতেছ।

হেম। কাহার সঙ্গে যৃদ্ধ করিব ? ভূমিই বা এথানে কি করিতেছিলৈ ?

মনো। স্থান করিতেছিলাম। স্থান করিয়া বাতাসে চুল শুকাইতেছিলাম এই দেখ চুল এখনও ভিজ্ঞা বহিয়াছে।

এই বলিয়া মনোরমা আর্দ্র কেশ হেমচন্দ্রের হস্তে স্পশ করাইলেন।

হেম। রাত্রে স্নান কেন ?

যনো। আমার গা জালা করে।

হেম। গঙ্গান্ধান না করিয়া এথানে কেন ? ं

মনো। এখানকার জল বড় শীতল।

হেম। তুমি সর্কাণা এখানে আইস ?

মনো। আসি।

হেম্
 য়য়ি তোমার সম্বন্ধ করিতেছি—তোমার
বিবাহ হইবে ! বিবাহ হইলে এরপ ছি প্রকারে আসিবে ?

মনো। আগে বিবাহ হউক।

হেমচক্র হাসিয়া কহিলেন, "ভোমার লজ্জা নাই—— ভূমি কালামুখী।"

মনো। তিরস্কার কর কেন ? ভূমি যে বলিয়াছিলে তির্ভারে করিবে না।

হেম। সে অপরাধ লইও না। এখান দিয়া কাহা-কেও যাইতে দেখিয়াছ ?

মনো। দেখিয়াছি।

হেম। তাহার কি বেশ ?

মনো। ভুরকের বেশ।

হেমচক্র অত্যন্ত বিশ্বিত হইলেন; বলিলেন, "সে কি ? তুমি তুরক চিনিলে কি প্রকারে ?"

মনো। আমি পূর্বে তুরক দেখিয়াছি।

হেম। সে কি ? কোথাঁয় দেখিলে ?

মনো। বেধানে দেখি না—ভূমি কি সেই ভূরকের
অমুসরণ করিবে ?

হেম। করিব---দেঁকোন পথে গেল ?

মনো। কেন ?

হেম। ভাহাকে বধ করিব।

মলো। মানুষ মেরে কি হবে ?

হেম। তুরক আমার পরম শক্র।

মনো। তবে একটা মারিয়া কি তৃপ্তি লাভ করিবে ?

হেম। আমি বত ভূরক দেখিতে পাইব, ভত মারিব।

মনো। পারিবে?

হেম। পারিব।

ননোরমা বলিল, "ভবে সাবধানে আমার সঙ্গে আইস।"

হেমচন্দ্র ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ধ্বনযুদ্ধে এই বালিকা প্থপ্রদর্শিনী i

মনোরমা তাঁহার মানসিক ভাব বুঝিলেন; বলিলেন, "আমাকে বালিকা ভাবিয়া অবিশাস করিতেছ?"

হেমচন্দ্র মনোরমার প্রতি চাহিন্না দেখিলেন। বিশ্বরা-পন্ন হইন্না ভবিলেন—মনোরমা কি মানুষী!

## यर्छ शतिरुहर ।

#### পশুপতি।

গৌড়দেশের ধর্মাধিকার পশুপতি অসীধারণ ব্যক্তি; তিনি ছিতীয় গৌড়েশর। রাজা বৃদ্ধ, বার্দ্ধকেরর ধর্মামুসারে পরমতাবলম্বী, এবং রাজকার্য্যে অবদ্ধবান্ হইয়াছিলেন, স্তরাং প্রধানামাত্য ধর্মাধিকারের হক্তেই গৌড়রাজ্যের প্রকৃত ভার অর্পিত হইয়াছিল। এবং সম্পদে অথবা ঐশর্যে পশুপতি গৌড়েশ্বরের সমকক ব্যক্তি হইয়া উঠিয়াছিলেন।

পশুপতির বর: ক্রম পঞ্চান্তিংশং বংসর হইবে। তিনি
দেখিতে অতি স্পূক্ষ। তাঁহার শরার দীর্ঘ, বন্ধ বিশাল,
সর্কাল অন্থিমাংসের উপযুক্ত সংযোগে স্থলর। তাঁহার
বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিত; কলাট অতি বিভূত, মাননিক
শক্তির মন্দির্বার্থক। নাসিকা দীর্ঘ এবং উন্নত, চন্দ্ কুড, কিন্তু অসাধারণ উজ্জল্য-সম্পন্ন। মুখকান্তি জ্ঞানসান্তীর্যারাক্রক এবং অন্ধুদিন বিষয়ামুঠানজনিত চিন্তার:
ক্রেনে বিচ্ছু পক্ষভাবপ্রকাশক। তাহা হুইলে কি হয়।

g. . :

রাজ্বসভাতলে তাঁহার স্থায় মূর্বাঙ্গস্থলার পুরুষ আর কেছই ছিল না। লোকে বলিত, গৌড়দেশে ভাদৃশ পণ্ডিত এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিও কেহ ছিল না।

পশুপতি জাঁতিতে ব্রাহ্মণ, কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি কোথা, তাহা কেহ বিশেষ জ্ঞাত ছিল না। কথিত ছিল যে, তাঁহার পিতা শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

পশুপতি কেবল আপন বৃদ্ধিবিভার প্রভাবে গৌড় রাজ্যের প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

পণ্ডপতি যৌবনকালে কাশীধানে পিতার নিকট থাকিয়া শান্ত্রাধ্যয়ন করিতেন। তথায় কেশব নামে এক বলীয় ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হৈমবতী নামে কেশবের এক অষ্টমবর্ষীয়া কলা ছিল। তাহার সহিত পণ্ডপতির পরিণয় হয়। কিন্ত অদৃষ্ট বশতঃ বিবাহের রাত্রেই কেশব, সম্প্রানানের কলা লইয়া অদৃষ্ঠ 'হইল। আর তাহার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সেই পর্যান্ত পণ্ডপতি পদ্মীসহবাসে বঞ্চিত ছিলেন। কারণবশতঃ একাল পর্যান্ত ঘিতীয় দার-পরিপ্রেহ করেন নাই। তিনি এক্ষণে রাজপ্রাসাদত্ল্য উচ্চ অট্টালিকায় বাস করিতেন, কিন্তু বামা-নয়ন নিঃমত জ্যোতিয় অভাবে সেই উচ্চ অট্টালিকায় এক নিভৃত কংক্ষ

পশুপতি একাকী দীপালোকে বিসিয়া আছেন। এই ককের. পশ্চাতেই আত্রকানন। আত্রকাননে নিজ্ঞান্ত হইবার জন্ম একটা শুপুরার আছে। সেই ন্বারে আসিয়া নিশীথকালে, মৃত্ মৃত্ কে আনাত করিল। গৃহাভান্তর হইতে পশুপতি ন্বার উদ্বাটিত করিলেন। এক ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিল। সে মুসলমান। হেম্চক্র তাহাকেই বাতায়নপথে দেখিয়াছিলেন। পশুপতি, 'তথন তাহাকে পূথগাসনে উপবেশন করিতে বলিয়া বিশাসজনক অভিজ্ঞান দেখিতে চাহিলেন। মুসলমান অভিজ্ঞান দৃষ্ট করাইলেন।

পণ্ডপতি সংস্কৃতে কহিলেন, "ব্বিলাম আপনি ভূরক-সেনাপতির বিশ্বাসপাত্ত। স্থতরাং আমারও বিশ্বাসপাত্ত। আপনারই নাম মহম্মদ আলি ? এক্ষণে সেনাপতির অভিপ্রায় প্রকাশ কর্ষন।"

বখন সংস্কৃতে উত্তর দিলেন, কিন্তু তাঁহার সংস্কৃতের তিন ভাগ করাসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থভাগ বেরপ সংস্কৃত তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহর্মদ আলিরই স্টে সংস্কৃত। পশুপতি বছকটে ভাহার অর্ধবোধ করিলেন। পাঠক মহাশরের সে কটভোগের প্রয়োজন নাই, আমরা তাঁহার স্ক্রেবাধার্ধ সে নৃত্তন সংস্কৃত অন্ধ্রাদ করিয়া দিতেছি।

যবন কহিল, "থিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় আপনি অবগত আছেন। বিনা যুদ্ধে গৌড়বিজয় করিবেন তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছে। কি হইলে আপনি এ রাজ্য তাঁহার হত্তে সমর্পণ করিবেন ?"

পশুপতি কহিলেন, "আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশবৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম কেন করিব ?"

ষ। উত্তম। আমি চলিলাম। কিন্তু আপনি তবে কেন থিলিঞ্জির নিকট দৃত প্রেরণ করিয়াছিলেন ?

প। তাঁহার যুদ্ধের শাধ কতদ্র পর্যান্ত, তাহা কানিবার কয় ।

ষ। তাহা আমি আপনাকে জানাইয়া যাই। যুদ্ধেই ভাঁহার আনন্দ।

প। মহুব্যবুদ্ধে পশুষ্দে চি? হত্তিবুদ্ধে কেমন আনন্দ?

শহমদ আলি সকোপে কহিলেন, "গোড়ে বৃদ্ধের অভিপ্রারে আসা পশুসুদ্ধেই আসা। বৃদ্ধিলাম বাদ করিবার জনাই আপনি সেনাপতিকে লোক পাঠাইতে বলিয়াছিলেন। আমরা বৃদ্ধ জানি, বাদ জানি না। বাহা জানি তাহা করিব।" এই বলিয়া মহমদ আলি মমনোদ্যোগী হইল। পণ্ড-পতি কহিলেন,

"কণেক অপেকা করুন। আর কিছু গুনিরা বান। আমি ব্বনহস্তে এ রাজ্য সমর্পণ করিতে অসম্বত নহি;— অকমও নহি। আমিই গৌড়ের রাজা, সেনরাজা নাম-মাত্র। কিন্তু সমুচিত মূল্য না পাইলে আপন রাজ্য কেন আপনাদিগকে দিব ?"

মহম্মদ আলি কহিলেন, "আপনি কি চাহেন ?"

প। খিলিজি কি দিবেন ?

য। আপনার যাহা আছে, তাহা সকলই থাকিবে— আপনার জীবন, ঐশ্বর্যা, পদ সকলই থাকিবে। এই মাতা।

প। তবে আমি পাইলাম কি ? এ সকলই ত আমার আছে—কি লোভে আমি এ গুরুতর পাপামুগ্রান করিব ?

য। আঁমাদের আত্মকৃল্য না করিলে কিছুই থাকিবে না , যুদ্ধ করিলে, আপনার ঐশ্বর্যা, পদ, জীবন, পর্যাস্ত অপহত হইবে।

প। তাহা যুদ্ধ শেষ না হইলে বলা যায় না।
আমরা যুদ্ধ করিতে একেবারে অনিচ্ছুক বিবেচনা
কাঁরিবেন না, বিশেষ মগ্যে বিজ্ঞোহের উদ্যোগ হই-

তেছে, তাহাও অবগত আছি। তাহার নিবারণ জস্ত একণে থিলিজি ব্যস্ত, গোড়জার চেষ্টা আপাততঃ কিছু দিন তাঁহাকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহাও অবগত আছি। আমার প্রার্থিত পুরস্কার না দেন না দেবেন; কিন্তু যুদ্ধ করাই বদি স্থির হয়, তবে আমানিগের এই উত্তম সময়। যথন বিহারে বিদ্রোহীদেনা সজ্জিত হইবে গোঁড়েশ্বরের সেনাও সাজিবে।

ম। ক্ষতি কি ? পিঁপ্ডের কামড়ের উপর মশা কামড়াইলে হাতী মরে না। কিন্তু আপনার প্রার্থিত প্রবার কি, তাহা শুনিয়া যাইতে বাসনা কক্সি।

প। ওছন। আমিই একণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিছ লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি শ্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোগ হইরা পশু-পত্তি গৌড়াধিপতি হউক।

ম। তাহাতে আমাদিগের কি উপকার করিলেন ? আমাদিগকে কি দিবেন ?

প। রাজকর মাত্র। মুসলমানের অধীনে করপ্রদ মাত্র রাজা হইব।

ম। ভাল; আপনি যদি প্রকৃত গৌড়েশ্বর, রাজা যদি আপনার এক্লপ করতলন্ত, তবে আমাদিগের দহিত আপনার কথাবার্ত্তার আরেশ্রক কি ? আমাদিগের সাহাদ্যের প্রয়োজন কি ? আমাদিগকে কর দিবেন কেন ?

প। তাহা স্পষ্ট করিয়া বিলব। ইহাতে কপটতা করিব না ৷ প্রথমতঃ, সেনরাজ আমার প্রভু; বয়সে রুদ্ধ, আমাকে স্নেহ করেন। স্ববলে যদি আমি তাঁহাকে রাজাচ্যুত করি--তবে অত্যস্ত লোকনিন্দা। আপনারা কিছুমাত্র যুদ্ধোদাম দেখাইয়া আমার আফুকুলো বিনা যদ্ধে রাজধানী প্রবেশপূর্ত্তক তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আমাকে তত্নপরি স্থাপিত করিলে সে নিন্দা হইবে না। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্য অনধিকারীর অধিকারগত হইলেই বিদ্রোহের সম্ভাবনা, আপনাদিগের সাহায্যে সে বিদ্রোহ সহজেই নিবারণ করিতে পারিব। তৃতীয়ত:, আমি বয়ং রাজা হইলে একণে সেনরাজার সহিত আপ-নাদিগের যে পম্বন্ধ, আমার সঙ্গেও সেই সম্বন্ধ থাকিবে। আমাদিগের সহিত যুদ্ধের সম্ভাবনা থাকিবে। বুদ্ধে আমি প্রস্তুত আছি—কিন্তু জয় পরাজয় উভয়েরই সন্তাবনা। क्यं श्रें एवं आभात न्जन किছू नांख श्रेरत ना । किंद्ध পরাজ্যে সর্বাহানি। কিন্তু আপনাদিপের সহিত সন্ধি করিয়া রাজ্যগ্রহণ করিলে সে আশকা থাকিবে না।

বিশেষতঃ সর্বাদা মুদ্ধোন্থত থাকিতে হইলে নৃতন রাজ্য স্থানিত হয় না।

ম। আপনি রাজনীতিজ্ঞের স্থায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথার আমার সম্পূর্ণ প্রত্যের জন্মিল।
আমিও এইরপ স্পষ্ট করিয়া থিলিজি সাহেবের অভিপ্রায়
ব্যক্ত করি। তিনি একণে অনেক চিস্তায় ব্যক্ত আছেন
বর্থার্থ, কিন্তু ছিন্দুস্থানে ববনরাজ একেশ্বর হহবেন, অস্ত্ রাজার নামমাত্র আমনা বাখিব না। কিন্তু আপনাকে
গোড়ে শাসনকর্তা করিব। দেমন দিল্লীতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কৃতবউদ্দান, ধেমন পূর্বদেশে কৃতবউদ্দানের প্রতিনিধি বর্তিয়ার থিলিজি, ভেননই গোড়ে আপনি বপ্তিয়ারের প্রতিনিধি হহবেন। আপনি ইহাতে স্বায়ত্ত আছেন কি না।

প**ত্তপতি ক**হিলেন, "আমি ইহাতে সমত হইলাম।"

ম। ভাল; কিল্প আমার আর এক কথা জিজাসা আছে। আপনি বাহা অগীকার করিতেছেন, তাহা সাধন করিতে আপনার ক্ষমতা কি স

প। আমার অন্তমতি ব্যতীত একটা পদাতিকও বুদ্ধ করিবে না। রাজকোধ আমার অন্তচরের হন্তে। আমার আন্ধের ব্যতাত ধুদ্ধের উজোপে একটা কড়াও থরচ হইবে না ৷ পাঁচজন অমৃচর লইয়া থিলিজিকে রাজপুর প্রবেশ করিতে বলিও; কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না "কে তোমরা ?"

ম। আরও এক কথা বাকি আছে। এই দেশে যবনের পরম শক্র হেমচক্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই তাহার মুগু যবন শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।

প। আপনারা আসিরাই তাহা ছেদন করিবেন— আমি শরণাথত-হত্যা-পাপ কেন স্বীকার করিব ?

ম। আমাদিগের হইতে হইবে না। ববন-সমাগম শুনিবামাত্র সে ব্যক্তি নগর ত্যাগ করিয়া পলাইবে। আজি সে নিশ্চিস্ত আছে। আজি লোক পাঠাইয়া তাহাকে বধ করুন।

প। ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।

ম। আমরা সন্তই হইলাম। আমি আপনার উত্তর লইয়া চলিলাম।

প। যে আজা। আর একটা কথা জিজান্ত আছে।

ম। কি, আজ্ঞাকরুন।

প। জুমমি ত রাজ্য আপনাদিগের হাতে দিব। পরে যদি আপনারা আমাকে বহিষ্কৃত করেন ?

ম। আমরা আপনার কথার নির্ভর করিয়া অলমাত্র

সেনা লইয়া দৃত পরিচয়ে পুরপ্রবেশ ক্রিব। ভাহাতে যদি আমরা স্বীকার মত কর্ম না করি, আপুনি সহক্রেই আমাদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন।

প। আর বদি আঁপনারা অর সেনা বইয়া না আইসেন ?

ম। তেবে বৃদ্ধ করিবেন। এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদায় হইদ।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

## ट्रोट्याक्यरिक ।

মহম্মদ আলি বাহির হইয়া দৃষ্টিপথাতীত হইলে, অন্ত একজন গুপ্তহার-নিকটে আসিয়া মৃহস্বরে করিল, "প্রবেশ ক্রিব ?"

পশুপতি কহিলেন, "কর।"

একজন চৌরোজরণিক প্রবেশ করিল। সে প্রণত হইলে পশুপতি আশির্কাদ করিয়া জিজাসা করিলেন, "কেমন শাস্তশীল। মঙ্গন সংবাদ তৃ ?" ে চৌরোদ্ধরণিক কহিল, "আগনি একে একে প্রশ্ন কঙ্গন—আমি ক্রমে সকল সংবাদ নিবেদন করিতেছি।"

পঠ । ধ্বনদিগের অবস্থিতি স্থানে গ্রিয়াছিলে ?

শাস্ত। সেখানে কেছ হাইতে পারে না।

প্ৰ। কেন গ

শাস্ত। অতি নিবিড় বন, ছর্ম্ছেছ।

পত। কুঠার হত্তে বৃক্ষজ্ঞেদন করিতে করিতে গেগে না কেন ?

শান্ত। ব্যাহ্র ভল্লকের দৌরাম্মা।

পশু। সশস্ত্রে গেলে না কেন ?

শাস্তা। যে সকল কাঠুরিরারা ব্যাত্র ভরুক বধ করিরা বনমধ্যে প্রবেশ করিরাছিল, তাহারা সকলেই ধবন-হল্তে প্রাণত্যাগ করিরাছে—কেহই ফিরিরা আইসে নাই।

পত। ভূমিও না ছয় না আসিতে ?

লাস্ত। তাহা হইলে কে আসিয়া আপনাকে সংবাদ দিত ?

পশুপতি হাসিয়া কহিলেন, "তুমিই আসিতে।" শান্তশীল প্রণাম করিয়া কহিল, "আমিই সংবাদ দিতে আসিছাহি।" পশুপতি আনন্দিত ২ইরা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি প্রকারে গেলে ?"

শাস্ত। প্রথমে উষ্ণীষ, অস্ত্র ও তুরকী-বেশ সংগ্রহ
করিলাম। তাহা বাধিয়া পৃষ্ঠে সংস্থাপিত করিলাম।
তার উপর কাঠুরিয়াদিগের সঙ্গে বন-পথে প্রবেশ করিলাম। পরে যখন যবনের। কাঠুরিয়াদিগকে দেখিতে
পাইয়া তাহাদিগকে মারিতে প্রবৃত্ত হইল—তখন আমি
অপসত হইয়া বৃক্ষান্তরালে বেশপরিবর্ত্তন করিলাম। পরে
মুসলমান হইয়া যবন-শিবিরে সর্বত্ত বেডাইলাম।

পশু। প্রশংসনীর বটে। যবন-সৈন্ত কত দেখিলে দ শাস্ত। সে বৃহৎ অরণ্যে বত ধরে। বোধ হয়, পচিশ হাজার হইবে।

পশুপতি জ কুঞ্চিত করিয়া কিয়ৎক্ষণ স্তব্ধ হইয়। রহিলেন। পরে কহিলেন, "ভাহাদিগের কথাবার্তা কি শুনিলে ?"

শাস্ত। বিস্তর শুনিলাম—কিন্তু তাহার কিছুই স্থাপন নার নিকট নিবেদন করিতে পারিলাম না।

পভা কেন?

শাস্ত। যাবনিক ভাষায় পণ্ডিত নহি। পশুপতি হাস্ত করিলেন। শাস্ত্<sup>মী</sup>ল তথন কহিলেন "মহম্মদ আলি এথানে যে স্থাসিয়াছিলেন, তাহাতে বিপদ. । আশন্ধা করিতেছি।"

পশুপতি চমকিত হইয়া কহিলেন, "কেন ?" শাস্ত। তিনি অলক্ষিত হইয়া আসিতে পারেন নাই। তাহার আগমন কেহ কেহ জানিতে পারিয়াছে।

পণ্ডপতি অত্যন্ত শ্লাবিত হইয়া কহিলেন, "কিনে জানিলে ?"

শাস্তশীল কহিলেন, "আমি শ্রীচরণ দর্শনে আমিবার সমর দেখিলাম বে বৃক্ষতলে এক ব্যক্তি ল্কান্তিত হইল। ভাহার যুদ্ধের সাজ। তাহার দক্ষে কথোপকগনে বৃত্তি-লাম বে, সে মহম্মদ আলিকে এ পুরীতে প্রবেশ করিতে দেখিরা তাহার জন্ম প্রতীক্ষা করিতেছে, অন্ধকারে ভাহাকে চিনিতে পারিলাম না।"

পণ্ড। তার পর ?

শাস্ত। তার পর দাস তাহাকে চিত্রগৃহে কারাক্তর করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

পশুপতি চৌরোদ্ধরণিককে সাধুবাদ করিতে লাগিলেন; এবং কহিলেন, "কাল প্রাতে উঠিয়া সে ব্যক্তির প্রতি বিহিত করা যাইবেক। আজি রাত্রিতে সে কারাক্রছই থাকু। এক্ষণে ভোমাকে অস্ত এক কার্য্য সাধন

করিতে হইবে । যবনসেলাপতির ইচ্ছা অন্য রাজিতে
 তিনি মগধরাজপুজের ছিল্ল মন্তক দর্শন করেন। তাহা
 এখনই সংগ্রহ করিবে।

শাস্ত। কাৰ্য্য নিভাস্থ সংজ নঙে। রাজপুন পিপড়ে মাছি নন।

পশু। আমি তোমাকে একা দ্দে গাইতে বলিচ্চুচ্চি
না। কতকশুলি লোক লইয়া তাহার বঞ্জী আক্রমণ
করিবে।

শাস্ত। লোকে কি বলিবে ?

পশু। লোকে বলিবে দস্কাতে ভাষাকে মানিয়া নিয়াছে।

শাস্ত। যে সাজা, আমি চলিলাম ?

পশুপতি শান্তশালকে প্রস্তার দিয়া বিদায় করিলেন।
পরে গৃহাভান্তরে বথা বিচিত্র ফুল্ম কারুকার্য্য থচিত মন্দিরে
অইভুজামূর্তি স্থাপিত আছে, তথার গমন করিরা প্রতিনাত্রে,
সাঠাকে প্রণাম করিলেন। গাত্রোপান করিরা যুক্তকরে,
ভক্তিভাবে ইউদেবীর, স্তৃতি করিরা কহিলেন, "জননি।
বিশ্বপালিনি। আমি অকুল সাগরে নীপ দিলাম—
দেখিও মা! আমার উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বর্গা জন্মভূমি কথন দেবছেষী যবনকে বিক্রম্ব করিব

না। কেবলমাত এই আমার পাপাভিসদ্ধি যে, জক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভ্যু কণ্টককে দ্বে ক্রেলিয়া দেশ, তেমনি ধবন-সহায়তায় রাজালাভ করিয়া রাজা-সহায়তায় ধবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মাণু ধনি ইহাতে পাপ হয়, বাবজ্জাবন প্রজায় স্থাস্থান করিয়া সে পাপের প্রায়ণ্ডত করিব। জগং-প্রাধ্বনি। শ্রেদ্য় হইয়া আমার কামনা দিছ কর।

এছ বলিয়া পশুপতি পুনরপি সাঠাজে প্রণাম করি-বেনা প্রণাম করিয়া গাজোখান করিবেন—শ্যাগুছে যাহবার জন্তা ক্রিয়া দেখিলেন—মপুক্র দশন—-

সম্মূৰে দারদেশ ব্যাপ্ত করিয়া, জাবনময়ী প্রতিনারূপিনা তরুণা দায়োইয়া রহিয়াছে।

পশুপতি বৈথমে চমকিত হইলেন—শিহ্রিযা উঠিলেন। পরকাণেই উচ্ছানোলুথ সমুদ্রবারিবং আনন্দে কাঁড হইলেন।

তরণী বীণানিদিত খবে কহিলেন, "পঞ্পতি।" পঞ্পতি দেখিলেন—মনোরমা :

# অফ্রম পরিচেছদ।

-25450-

### মোহিনী।

সেই রত্নপ্রদাপদীপ্ত দেবানন্দিরে, চল্রালোকবিভাদিত দারদেশে, মনোরমাকে দেথিয়া, পশুপতির হৃদর উচ্চ্বাদোর্যথ সমুদ্রের ন্থার ক্ষাত হইরা উঠিল। মনোরমা নিতান্ত থকাঁকতি নহে, তবে তাঁহাকে বালিকা বলিয়া বোধ হইত, তাহার হেতু এই যে, মুথকান্তি অনির্কাচনায় কোমল, অনির্কাচনীয় মধুর, নিতান্ত বালিকা বয়দের উদার্য্যবিশিষ্ট; স্থতরাং হেমচক্র যে তাঁহার পঞ্চদশ বংসর বয়ংক্রম অন্থতব করিয়াছিলেন, তাহা অন্থায় হয় নাই। মনোরমার বয়ংক্রম যথার্থ পঞ্চদশ কি রোড়শ কি তদ্ধিক, কি তর্গুন, তাহা ইতিহাসে লেখে না। সাঠক মহাশয় ক্ষয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাহার রূপ-দ্বাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে, দর্ককালৈ সে রূপরাশি ছর্লত। একে বর্ণ সোণার চাঁপা, ভাহাতে ভুজকশিওশ্রেণীর স্থায় কৃষ্ণিত অলকশ্রেণী যুধ-

থানি বেড়িয়া থাকে; এক্ষণে বাপীজনসিঞ্চনে সে কেশ ঋজু হইয়াছে; অর্নচক্রাক্ত নির্মাল ললাট, ভ্রমর-ভর-স্পানিত নীলপুশতুলা রুঞ্তার, চঞ্ল, লোচনযুগ্ল; মৃত্মুতঃ আকৃঞ্চন বিকারণ-প্রবৃত্ত ব্রন্ধ সুক্ত সুগঠন নাসা; অধরোট যেন প্রাতঃশিশিরে সিক্ত, প্রাতঃস্র্রোর কিরণে প্রোদ্ভিন রককুমুমাবলার স্তরযুগন তুলা; কপোন যেন চক্রকরো-জ্ঞল, নিতান্ত হির, গঙ্গার্ঘবিস্তারবং প্রসন্ন: শাবক্হিংসা-नकाम উত্তেজিতা হংগীর স্থায় গ্রীবা,—বেণী বাধিলেও দে গ্রীবার উপরে অবদ্ধ কুদ্র কুঞ্চিত কেশ সকল আসিয়া কেলি করে। দ্বিদ-রদ যদি কুস্থমকোমল হইত, কিংবা চম্পুক যদি গঠনোপযোগী কাঠিন্ত পাইত, কিংবা চক্সকিরণ যদি শরীরবিশিষ্ট হইত, তবে তাহাতে সে বাছ্যুগল গড়িতে পারা যাইত,--সে হৃদয় কেবল সেই ক্লারেই গড়া বাইতে পারিত। এ সকলই অন্ত হৃদ্দরীর আছে; মনোরমার রূপরাশি অভুল কেবল তাহার স্কাঞ্চীণ দৌকুমার্ব্যের জন্ত। তাঁহার বদন স্কুমার; জর্ধর, ভ্রম্প, ললাট স্কুমার; স্কুমার কপোল; স্কুমার কেশ। অলকাবলী যে ভূজঙ্গশিশুরূপী সেও সুকুমার ভুলকশিও। গ্রীবার, গ্রীবাভলীতে, সৌকুমার্যা; বাহতে, বাছর প্রকেপে, সৌকুমার্যা; হুদরের উচ্ছাদে সেই

সৌকুমার্য্য; স্থকুমার চরণ, চরণবিভাগ স্থকুমার। গমন স্কুমার, বসস্তবার্দঞালিত কুমুমিত লতার মনা-ন্দোলন তুল্য; বচন স্থকুমার, নিশীথ সময়ে অলরাশি পার হইতে সমাগত বিরহ-সঙ্গীত তুলা; কটাক স্কুমার, ক্ষণমাত্র কন্ত মেঘমালাযুক্ত স্থধংগুর কিরণসম্পাত তুলা; আর ঐ যে মনোরমা দেবীগৃহত্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছেন,—পণ্ডপতির মুখাবলোকন জন্ম উন্তমুখী, নয়নতারা উর্জহাপনস্পন্দিত, আর বাপীজলার্ড, আবদ্ধ কেশরাশির কিরদংশ 'এক হস্তে ধরিয়া, এক চরণ ঈযন্মাত্র অপ্রবিস্তী করিয়া, যে ভঙ্গীতে মনোরমা দাঁড়াইয়া আছে, ভি ভঙ্গীও স্কুষার; নবীন সুর্যোদরে সন্তঃ প্রফুল্লদ্বমালা-মন্নী নলিনীর প্রসন্ন ত্রীড়াতুল্য স্থকুমার। সেই মাধুর্যাময় দেহের উপর দেবীপার্যন্তিত রক্সদীপের আলোক পতিত হুইন। পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে শাগিলেন।

#### नवय পরিচ্ছেদ।

#### মোহিতা।

পঞ্জীত অত্থানয়নে বেখিতে গাগিলেন। দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌন্দর্য্য-সাগরের এক অপূর্ব্ধ রহিমা দেখিতে পাইলেন। বেমন ক্র্যোর প্রথর করবালার হাস্তমর অব্রাশি মেঘনঞারে ক্রমে ক্রমে গন্তীর কৃষ্ণকাত্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনই পশুপতি দেখিতে দেখিতে দেখিতে মনোরমার সৌকুমার্যামর মুখমগুল গন্তীর হইতে লাগিল। স্মার সে বালিকাস্থলত প্রবার্যাঞ্জক ভাব রহিল না। অপূর্ব্ধ তেলোভিব্যক্তির সহিত, প্রগণ্ড বরসেরও ফ্রন্ড গান্তীর্যা তাহাতে বিরাজ করিতে লাগিল। সরলতাকে ঢাকিরা প্রতিতা উদিত হইল। পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, এত রাত্রিতে কেন আসিয়াছ?—এ কি? আজি ডোমার এ ভাব ক্রেন ?"

ন্নোজনা উত্তর ক্রিলেন, "ক্রানার কি ভাব দেখিলে "

- প। তোমার ছই মৃর্তি—এক মৃত্তি ক্রানুলন্দমন্ত্রী, সরলা বালিকা—দে মৃর্তিতে কেন আদিলে না ?—দেইরূপে আমার হৃদর শীতল হয়। আর তোমার এই মৃর্তি গন্তারা তেজ্বিনী প্রতিভামরী প্রথমবৃদ্ধিশালিনী—এ মৃর্তি দেখিলে আমি ভীত হই। তথন বৃ্থিতে পারি বে, ভূমি কোন দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ হইয়াছ। আজি ভূমি এ মৃত্তিতে আমাকে ভয় দেখাইতে কৈন আদিয়াছ ?
- ম। পশুপতি, তুমি এত রাত্রি জাগরণু করিরা কি করিতেছ ?
  - প। আমি রাজকার্যো ব্যস্ত ছিলাম—কিন্তু ভূমি—
  - ম। পশুপতি, আবার? রাজকার্য্যে না নিজকায়ে। ?
- প। নিজকার্যাই বল। রাজকার্যোই হউক, আর নিজ কার্যোই হউক, আমি কবে না বাস্ত থাকি ? তুমি আজি । জিজ্ঞাসা করিতেছ কেন গ
  - ম। আমি সকল গুনিয়াছি।
  - প। কি শুনিয়াছ?
- ম। যবনের সঙ্গে পশুপতির মন্ত্রণা—শান্তনীলের সঙ্গে মন্ত্রণা—দারের পার্যে থাকিরা সকল শুনিরাছি।
- পশুপতির মুখমগুল যেন মেবাদ্ধকারে ব্যাপ্ত হইল।
  তিনি বছক্ষণ চিন্তাময় থাকিয়া কহিলেন,

"ভাদই হইরাছে। সক্ষ কথাই আমি ভোমাকে বিলিভাম—না হর ভূমি আগে ভনিরাছ। ভূমি কোন্
কথা না জান ?"

ম। প্রপতি, তুমি আমাকে ত্যাগ করিলে ?

প। কেন, মনোরমা? তোমার জন্তই আমি এ
মরণা করিয়ছি। আমি এক্ষণে রাজভ্তা, ইচ্ছামত কার্য্য
করিতে পারি না। এখন বিধবাবিবাহ করিলে জনসমাজে
পরিতাক্ত হইব; কিন্তু যখন আমি শ্বরং রাজা হইব,
তখন কে আমার ত্যাগ করিবে? যেমন ব্রালক্ষেম
কৌলীন্তের নৃতন পদ্ধতি প্রচলিত করিবাছিলেন,
আমি সেইরূপ বিধবাপরিণরের নৃতন পদ্ধতি প্রচলিত,
করিব।

মনোরমা দীর্ঘনিধাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন, "পঞ্চপতি, সে সকল আমার ব্পথমাত । তুমি রাজা ইইলে, আমার সে ব্পথ ভঙ্গ হইবে। আমি কথনও তোমার মহিষী হইব না।"

१। द्वन मत्नात्रमा ?

ম। কেন ! তুমি রাজ্যভার প্রহণ করিলে আর কি আমার ভালবাসিবে ! রাজ্যই তোমার হুলরে প্রধান স্থান পাইবে !—তথন আমার প্রতি তোমার অনাদর হইবে। তুমি যদি ভাল না বাসিলে—তবে আমি কেন চোমার পত্নীত্ব-শৃত্যলে বাধা পড়িব ?

প। এ কথাকে কেন মনে স্থান দিতেছ। আগে ভূমি—পরে রাজ্য। আমার চিরকাল এইরূপ থাকিবে।

ম। রাজা হইয়া যদি তাহা কর, রাজা অপেকা মহিবী বদি অধিক ভালবাস, তবে তুমি রাজ্য করিতে পারিবে না । তুমি রাজ্যচ্যুত হইবে। স্ত্রৈণ রাজার রাজ্য থাকে না।

পশুপতি প্রশংসমান লোচনে মনোরমার মুথপ্রতি চাহিরা রহিলেন; কহিলেন, "যাহার বামে এমন সরস্থতী, ভাহার আশকা কি ? না হয় তাহাই হউক। তোমার ক্রন্ত রাজ্য তাগা করিব।"

ম। তবে রাজ্য গ্রহণ করিতেছ কেন ? ত্যাগের ৰাজ গ্রহণে ফল কি ?

ে 🕶। তোমার পাণিগ্রহণ।

্ম। সে আশা ভাগে কর। তুমি রাজ্যলাভ করিলে আমাম কথনও ভোমার পত্নী হইব না।

প। কেন, মনোরমা! আমি কি অপরাধ করিলাম?

ম। তুমি বিখাস্থাতক—আমি বিখাস্থাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব ় কি প্রকারে বিখাস্থাতককে ভালবাসিব ? প। কেন, আমি ক্লিসে বিখাস্থাতক হই-লাম ?

ম। তোমার প্রতিপালক প্রভুকে রাজ্যচ্যুত করিবার।
করন। করিতেছ; শরণাগত রাজপুত্রকে মারিবার কল্পনা
করিতেছ; ইছা কি বিখাস্বাতকের কর্ম্ম নয় ? যে প্রভুর ।
নিকট বিখাস নষ্ট করিল, সে জ্রীর নিকট অবিখাসী না
হইবে কেন ?

পশুপত্বি নীরব হইয়া রহিলেন। মনোরমা পুনরপি বলিতে লাগিলেন, "পশুপতি, আমি মিনতি করিতেছি, এই হক্ষুদ্ধি ত্যাগ কর।"

পশুপতি পূর্ববং অধোবদনে রহিলেন, তাঁহার রাজ্যাকাজ্জা এবং মনোরমাকে লাভ করিবার আকাজ্জা উভরই শুক্তর। কিন্তু রাজ্যলাভের যত্ন করিলে মনোরমার
প্রণয় হারাইতে হয় দেও অভাজ্য। উভয় সৃষটে ভাঁহার
চিত্তমধ্যে শুক্তর চাঞ্চল্য জন্মিল। তাঁহার মতির স্থিরতা
দ্র হইতে লাগিল। "বদি মনোরমাকেই পাই, ভিক্ষীও
ভাল, রাজ্যে কাজ কি ?" এইরপ পুনংপুনং মনে ইচ্ছা
ইইতে লাগিল। কিন্তু তখনই আবার ভাবিতে লাগিলেন, "কিন্তু তাহা হইলে লোকনিকা, জনসমাজে কলক,
জাতিনাল হইবে; সকলের ম্বণিত হইব। তাহা কি

প্রকারে সহিব ?" পগুপতি নীরবে রহিলেন; কোন উত্তর দিতে পারিলেন না।

মনোরমা উত্তর না পাইরা কহিতে লাগিল; "শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি বে, বিশাস-ঘাতকের সঙ্গে ইহ জন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।"

এই বলিরী মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপন্তি, বোদন করিয়া উঠিলেন।

অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া, পশুপতির হস্তধারণ করিল। পশুপতি তাঁহার মুখপানে
চাহিরা দেখিলেন। দেখিলেন, তেজোগর্কবিশিষ্টা,
কুঞ্চিতক্রবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্ত্তি আর নাই;
সে প্রতিভাদেবা অন্তর্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী
বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন
করিতেছে।

মনোরমা কহিলেন, "পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন ?"
পশুপতি চকুর জল মুছিয়া কহিলেন, "তোমার
কথায়।"

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি?

ি প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

- ম। আরু আমি এমন করিব না।
- প। তুমি আমার রাজমহিবী হইবে ?।
- म। इटेव।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভরে 
অশুপূর্ণ লোচনে উভরের মুথপ্রতি চাহিয়া উপবেশন 
করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর স্থায় গাজোখান করিয়া চলিয়া গেলেন।

#### **मभग श**तिष्टम ।

#### ফাঁদ।

পূর্ব্বেই কথিত হইরাছে বে, বাপীতীর হইতে ছেক-চক্র মনোরমার অমুবর্তী হইরা ধবন-সন্ধানে আনিতে-ছিলেন। মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দুদ্রে থাকিতে হেমচক্রকে কহিলেন, "সম্মুথে এই অট্টালিকা দেখিতেছ ?"

হেম। দেখিতেছি। মনো। ঐথানে যবন প্রবেশ করিয়াছে। হেম। কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর না দিরা মনোরমা কছিলেন, "তুমি এইথানে গাছের আড়ালে থাক। যবনকে এই স্থান দিরা যাইতে হইবে।"

় ,হেম। ভূমি কোপান্ন ঘাইবে 📍

্মনো। আমিও এই বাড়ীতে হাইব।

হেমচক্র স্বাকৃত হইলেন। মনোরমার আচরণ দেখিরা কিছু বিশ্বিত হইলেন। তাহার পরামর্শানুসারে পথিপার্খে বৃক্ষাস্তরালে লুকারিত হইরা রহিলেন। মনোরমা গুপুপথে অলক্ষ্যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

এই সময়ে শাস্তশীল পশুপতির গৃহে আসিতেছিল।
সে দেখিল বে, এক ব্যক্তি বৃক্ষান্তরালে লুকায়িত হইল।
শাস্তশীল সন্দেহ প্রযুক্ত সেই বৃক্ষতলে গেল। তথার
হেষ্টজকে দেখিয়া প্রথমে চৌর অন্থমানে কহিল, "কে
ভূমি? এখানে কি করিতেছ? পরে তৎক্ষণে হেমচাজের বহুম্ল্যের অলম্বারশোভিত যোজ্বেশ দেখিয়া
কহিল, "আপনি কে ?"

্ হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি যে হই না কেন ?"
শা। আপনি এখানে কি করিতেছেন ?
হে। আমি এখানে ধ্বনায়সন্ধান করিতেছি।

শান্তনীল চমকিত হটয়া কহিল, "ধবন কোথায় ?" হে। এই গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। শান্তনীল ভীত ব্যক্তির স্থায় স্বরে কহিল, "এ গুহে

ছে। তাহা আমি জানি না।

শা। এ গৃহ কাহার ?

কেন ?"

হে। তাহা জানি না।

শা। তৃবে আপনি কি প্রকারে জানিলেন যে এই গৃহে ববন প্রবেশ করিয়াছে ?

হে। তা তোমার শুনিয়া কি হইবে ?

শা। এ গৃহ আমার। যদি যবন ইহাতে প্রবেশ করিয়া থাকে, তবে কোন অনিপ্রকামনা করিয়া গিরাছে, সন্দেহ নাই। আপনি যোদ্ধা এবং যবনছেয়ী দেখিতেছি। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আমার সঙ্গে আস্থন—উভয়ে চোরকে গৃত করিব।

হেষচক্র সন্মত হইরা শান্তশালের সঙ্গে চলিলেন।
শান্তশীল সিংহ্বার দিরা পশুপতির গৃহে হেষচক্রকে
ক্রীরা প্রবেশ করিলেন এবং এক কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিরা
ক্রিলেন, "এই গৃহমধ্যে আমার স্থবর্ণ রত্নাদি সকল
ভাছে, আপনি ইহার প্রহ্রার অবস্থিতি কক্ষন। আমি

ততক্ষণ সন্ধান করিয়া আসি, কোন্ স্থানে যবন পুকারিত আছে।"

এই কথা বলিয়াই শান্তশীল দেই কক্ষ হইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। এবং হেমচক্র কোন উত্তর দিতে না দিতেই বাহির দিকে কক্ষদার রুদ্ধ করিলেন। হেমচক্র ফাঁদে পড়িয়া বন্দী হইরা রহিলেন।

# একাদশ পরিচেছদ।

# মুক্ত।

া মনোরমা পশুপতির নিকট বিদায় হইয়াই ক্রতপদে চিত্রগৃহে আসিল। পশুপতির সহিত শাস্ত্রশীলের কথোপ-কথন সমরে শুনিরাছিল খৈ, ঐ বরে হেমচক্স রুজ ছইয়াছিলেন। আসিয়াই চিত্রগৃহের মারোনোচন করিল। থেমচক্সকে কহিল, "হেমচক্স, বাহির হইয়া যাও।"

হেমচক্র গৃহের বাহিরে আনিলেন। মনোরমা তাঁহার লক্ষে সঙ্গে আনিল। তথন হেমচক্র মনোরমাকে জিজ্ঞাসা ফ্রিলেন,

"আমি রুদ্ধ হইয়াছিলাম কেন ং"

ম। তাহাপরে বলিব।

হে। যে ব্যক্তি আমাকে ক্**ৰ করি**রাছিল, দে কে?

ম। শান্তশীল।

হে। শান্তনীন কে ?

म। ट्रोद्राक्षत्र शिक।

হে। এই কি ভাহার বাড়ী ?

ষ। না।

হে। একাহার বাড়ী ?

ম। পরে বলিব।

८ । यदन दकाशांत्र ८ शल १

ম। শিবিরে গিয়াছে।

হে। শিবির ় কত যবন আসিতেছে ?

ম। পঁচিশ হাজার।

হে। কোথায় ভাহাদের শিবির ?

ম। মহাবনে।

হে। মহাবন কোথায় ?

ম। এই নগরের উত্তরে কিছু দূরে।

হেমচক্র করলগ্রকপোল হইয়া ভাবিতে লাগিলেন।

মনোরমা কহিল, "ভাবিতেছু কেন ? তুমি কি তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবে ?" হে। পঁচিশ হাজারের সঙ্গে একের যুদ্ধ সম্ভবে ?

ম। তবে কি করিবে—ঘরে ফিরিয়া<sup>ই</sup> । ইবে ?

হে। এখন ঘরে যাব না।

ম। কোঁথা হাবে ?

(१। यश्वता

ম। যুদ্ধ করিবে না, তবে মহাবনে যাইবে কেন ?

হে। যবনদিগকে দেখিতে।

ম। যুদ্ধ করিবে না, ভবে দেখিয়া কি হুইবে ?

হে। দেখিলে স্থানিতে পারিব, কি উপায়ে ভাহা-দিগকে মারিতে পারিব!

মনোরমা চমকিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "বিশ হাজার মাহুর মারিবে ? কি সর্বানাশ। ছি ছি !

ছে। মনোরমা, তুমি এ সকল সংবাদ কোথায় পাইলে?

য়। আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্ম তোমার ঘরে দম্য আসিবে। আজি ঘরে যাইও না।

এই বলিয়া মনোরমা উদ্ধাসে পলায়ন করিল।

# ं बान्न পরिटिष्ट्रंगी

#### অতিথি-সৎকার।

হেমচক্র গৃহে প্রভাগমন করিয়া এফ স্থানর অব্ধ সজ্জিত করিয়া তত্তপরি আরোহণ করিলেন; এবং অব্ধে কশাঘাত করিয়া মহাবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। নগর পার হইলেন; তৎপরে প্রান্তর প্রান্তরেরও কিয়দংশ পার হইলেন, এমন সময়ে অকন্মাৎ স্বন্ধদেশে শুক্তরে বেদনা পাইলেন। দেখিলেন স্কন্ধে একটা তার বিদ্ধ হইয়াছে। পশ্চাতে অব্যের পদধ্বনি শ্রুত হইল। ফিরিয়া দেখিলেন, ভিনজন অখারোহী আদিতেছে।

হেমচক্স ঘোটকের মুথ কিরীইয়া তাহাদিগের প্রতীকা করিতে লাগিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, প্রত্যেক অধারোহী তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া এক এক শরসন্ধান করিল। হেমচক্র বিচিত্র শিক্ষাকৌশলে করম্থ শূলান্দোলন ঘারা তীরত্রয়ের আঘাত এককালে নিবারণ করিলেন।

অশ্বরোহিগণ পুনর্কার একেবারে শরসংযোগ করিল।

এবং তাহা নিবারিত হুইতে না হুইছেই পুনর্কার শরতঃ। ভাগে করিল।

এইরূপ জ্বিরতহত্তে হেমচক্রের উপর বাণক্ষেপ করিতে লাগিল। হেমচক্র তথন বিচিত্র রত্নদিষ্ট ওত চর্ম্ম হত্তে লইলেন, এবং তৎসঞ্চালন ছারা অবলীলাক্রমে দেই শরকাল ধর্ষণ নিরাক্রণ করিতে লাগিলেন; কদাচিৎ ছই এক শর অখশরীরে বিদ্ধ হইল মাত্র। স্বরং অক্ষত রহিলেন।

বিশ্বিত হইরা অখারোহিত্রর নিরস্ত হইল। পদ্দশরে
ক্ষিপরামর্শ করিতে লাগিল। হেমচক্র সেই অবকাশে
একজনের প্রতি এক শর্তাগ করিলেন। সে অব্যর্থ
সন্ধান। শর, একজন অখারোহীর ললাটমধ্যে বিদ্ধ হইল।
সে অমনি অখপৃষ্ঠচ্যুত হইরা ধরাতলশান্তিত হইল।

তৎক্ষণাৎ অপর ছই জনে অবে কশাঘাত করিরা শৃনবুগল প্রণত করিরা হেমচন্দ্রের প্রতি ধাবমান হইল। এবং
শ্লক্ষেপবোগ্য নৈকটা প্রাপ্ত হইলে শ্লক্ষেপ করিল।
বিদি তাহারা হেমচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া শ্ল ত্যাগ করিত,
তবে হেমচক্রের বিচিত্র শিক্ষার তাহা নিবারিত হওরার
সম্ভাবনা ছিল, কিছু তাহা না করিয়া আক্রমণকারীয়া
হেমচন্দ্রের অব প্রতি লক্ষ্য করিয়া শ্লত্যাগ করিয়াহিল।

**उज्जूत व्यक्ष्मिश इन्डमकानात उद्यह्म दिन इहेन।** এ एउ नृग निवादिक इटेन, अभादित निवादिक इटेन না। পুন অধের গ্রীবাতলে বিশ্ব হইল। সেই আঘাত প্রাপ্তিমাত্র সেই রমণীর খোটক মুমুর্ হইয়া ভূতলে পড়িল।

স্বশিক্ষিতের স্থার হেমচক্র পতনশীল অখ হইতে লক্ষ দিয়া ভূতলে দাড়াইলেন। এবং পলকমধ্যে নিজ করঙ্গ कत्रान नृत উन्नज कत्रिता कहिरनन, "आमात्र शिकृतल नृत শক্রবক্ত পান না করিয়া কথন ফেরে নাই।" তাঁহার এই কথা সমাপ্ত হইতে না হইতে তদত্তে বিদ্ধ হইয়া দিউায় ষশারোহী ভূতলে পতিত হইল।

हेरा मिथिया जृजीय अधारतारी अस्वत मूथ कितारेवा বেগে পলায়ন করিল। সেই শান্তশীল।

হেমচন্দ্র তথন অবকাশ পাইরা নিজ ক্ষমবিদ্ধ ভীর মোচন করিবেন। ভীর কিছু অধিক মাংসভেদ করিয়া-ছিল—মোচন মাত্র অভিশয় শোণিতক্রতি হইতে লাগিল। হেমচক্র নিজ বস্ত্র ছারা তাহার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহা নিক্ষল হইল। ক্রমে হেমচক্র বক্তক্ষতি হেতু ছর্কাল হইতে লাগিলেন। তথন বুঝিলেন হে, হবন-শিবিরে গমনের অভ্য÷আর কোন সম্ভাবনা নাই। অথ হত ছইয়াছে—দিবৰ হত হই-

তেছে। অভূএৰ অপ্সান্ধ মনে, ধীরে ধীরে, নগরাভিমুখে প্রভ্যাবর্ত্তন ক্রিভে লাগিলেন।

হেমচক্র প্রান্তর পার হইলেন। তথন শরীর নিতাস্থ অবশ হইরা আসিল—শোণিতল্লোতে সর্বাঙ্গ আর্দ্র হইল; গভিশক্তিরহিত হইরা আসিতে লাগিল। কট্টে নগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন। আর যাইতে পারেন না। এক, কূটারের নিকট বটরুক্তলে উপবেশন করিলেন। তথন রক্তনী প্রভাত হইরাছে। রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তন্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে হেম-চক্তের চক্ষতে পৃথিবী ঘ্রিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন ভনিলেন, কে গারিতেছে,

"क्केटक गठिन विधि मुगान खंशरम।"



# তৃতীয় খণ্ড।



# তৃতীয় খণ্ড।

# প্রথম পরিচ্ছেদ।

# "উনি তোমার কে ?"

বে কুটারের নিকটন্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচক্র বিশ্রাম করিছেলেন, সেই কুটারমধ্যে এক পাটনী বাদ করিছু। কুটারমধ্যে তিনটি ঘর। এক ঘরে পাটনীর পাকাদি মমাপন হইত। অপর ঘরে পাটনীর পত্নী শিশুসন্তান সকল লইয়া শরন করিত। তৃতীর ঘরে পাটনীর বৃবতী ক্রতা রত্তময়ী আর অপর ছইটী স্ত্রীক্রোক শরন করিয়াছিল। বেই ছইটী স্ত্রীলোক, পাঠক মহাশ্রের নিকট পরিচিতা;

মুণালিনী আর গিরিজায়া বববীপে অস্তত্ত আশ্রর না পাইরা এই স্থানে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

একে একে তিনটা স্ত্রীলোক প্রভাতে জাগরিত। হইল। প্রথমে রত্বমন্নী জাগিল। গিরিজারাকে সংখাধন করিয়া কহিল,

"সই 9"

গি। কি সই ?

র। তুমি কোথায় সই ?

পি। বিছানাসই।

র। উঠনাসই।

গি। নাসই।

त। शास्त्र जन निव नहे।

গি। জলসই ? ভাল সই, তাও সই।

त्र। नहिल ছां फ़िक्टे।

ূ গি। ছাড়িবে কেন সই ? তুমি আমার প্রাণের সই—তোমার মত আছে কই ? তুমি পার্ঘাটার রসমই— ভোমার না কইলে আর কারে কই ?

র! কথার সই তুমি চিরক্ট; আমি তোমার কাছে বোরা হট, আর মিলাইতে পারি কট ?

গি। আরও মিল চাই 📍 🥽 🔆

র। ডোমার মূপে ছাই,°আর মিলে কাজ নাই, আমি কাজে যাই।

এই বলিয়া রত্বময়ী গৃহকর্মে গেল। মুণালিনী এ পর্যান্ত কোন কথা কছেন নাই। এখন গিরিজায়া উাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিল,

"ঠাকুরাণি, জাগিয়াছ ?"

মৃণালিনী কহিলেন, "জাগিরাই আছি। জাগিরাই থাকি।"

গি। কি ভাবিতেছিলে ?

সৃ। যাহাভাবি।

গিরিজারা তথন গন্তীরভাবে কহিল, "কি করিব ? আমার দোষ নাই। আমি শুনিরাছি তিনি এই নগরমধ্যে আছেন; এ পর্যান্ত সন্ধান পাই নাই। কিন্তু আমরা ত সবে তুই তিন দিন আসিরাছি। শীঘ্র সন্ধান করিব।"

মৃ। গিরিজারা, যদি এ নগরে সন্ধান না পাই ? ভবে বে এই পাটনীর গৃহে মৃত্যু পর্যান্ত বাস করিতে হইবে। জামার বে যাইবার স্থান নাই।

মৃণালিনী উপাধানে মুধ লুকাইলেন। গিরিজারারও গঙ্গে নীরবক্ত অক বহিতে লাগিল।

এমন সময়ে রক্মরী শশবাতে গৃহমধ্যে আসির। কহিল, "স্ই! সই! দেখিয়া বাও। আমাদের বট-তলায় কে ঘুমাইতেছে। আশ্চর্য পুরুষ!"

গিরিজায়া। কুটারন্বারে দেখিতে আসিল। মৃণালিনীও কুটারন্বার পর্যান্ত আসিয়া দেখিলেন। উভয়েই দৃষ্টিমাত্র চিনিল।

সাগর একেবারে উছলিয়া উঠিল। মৃণালিনী গিরি-জায়াকে আলিঙ্গন করিলেন। গিরিজায়া গায়িল,

"কণ্টকে গঠিল বিধি মুণাল **অধমে**।"

সেই ধ্বনি স্থপ্নবৎ হেমচজের কর্ণে প্রবেশ করিয়া-ছিল। মৃণালিনী গিরিজায়ার কণ্ঠকভূমন দেখিয়া কহিলেন,

"চুপ, রাক্ষণী, আমাদিগের দেখা দেওয়া হইবে না, ঐ উনি জাগরিত হইতেছেন। এই অন্তরাল হইতে দেখ, উনি কি করেন। উনি বেখানে বান, অদৃখ্যভাবে দ্রে থাকিয়া উঁহার সঙ্গে বাও।—এ কি! উঁহার অঙ্গ রক্তময় দেখিতেছি কেন ৷ চল, তবে আমিও সঙ্গে চলিলাম।"

হেমচল্রের ঘুম ভাঙ্গিয়াছিল। প্রাক্তংকাল উপস্থিত

দেখিয়া তিনি শূলণণ্ডে ভর করিবা গাত্রোখান করিলেন, এবং ধীরে ধীরে গৃহাভিমুধে চলিলেন।

হেমচক্র কিরদূর গেলে, মৃণালিনী আর গিরিজার। তাঁহার অল্লসরণার্থ গৃহ হইতে নিক্রান্তা হঁইলেন। তথন রত্বমারী জিজ্ঞানা করিল,

"ঠাকুরাণি, উনি, ভোমার কে ?" মৃণালিনী কহিলেন, "দেবতা স্বানেন।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

#### প্রতিজ্ঞা- পর্বতো বহিমান্।

বিপ্রাম করিয়া হেমচক্র কিঞ্চিৎ দবল হইয়াছিলেন।
শোলতপ্রাবও কতক মন্দীভূত হইয়াছিল। পূলে ভর
করিয়া হেমচক্র অফলে গৃহে প্রভাগমন করিলেন।

গৃহে আসিরা দেখিলেন, মনোরমা বারদেশে দাঁড়াইর। আছেন।

মুণালিনী ও গিরিজারা অভ্রালে থাকিরা ননো-রমাকে দেখিলেন। মনোরমা চিত্রার্শিত পুরুলিকার স্থান্ধ দীড়াইরা রহি-লেন। দেখিরা মৃণালিনী মনে মনে ভাবিলেন, "আমার প্রভু যদি রূপে বৃণীভূত হয়েন, তবে আমার স্থথের নিশি প্রভাত হইরাছে।" গিরিজারা ভাবিল, "রাজপুত্র যদি রূপে মুগ্ধ হয়েন, তবে আমার ঠাকুরাণীর কপাল ভাঙ্গিয়াছে ?"

হেমচক্র মনোরমার নিকট আসিরা কহিলেন, 
"মনোরমা—এমন করিরা দাঁড়াইরা রহিরাছ কেন ?"

মনোরমা কোন কথা কহিলেন না। হেমচক্র পুন-বিপি ডাকিলেন, "মনোরমা।"

তথাপি উত্তর নাই; হেমচক্র দেখিলেন আকাশমার্গে ভাঁছার ফিরদৃষ্টি স্থাপিত হইরাছে।

হেমচক্র পুনরার বলিলেন, "মনোরমা, কি হইরাছে ?"
তথন মনোরমা ধীরে ধীরে আকাশ হইতে চক্ষ্ কিরাইয়া হেমচক্রের মুখমগুলে স্থাপিত করিল। এবং
কিরংকাল অনিমেব লোচনে তংপ্রতি চাহিয়া রহিল।
পরে হেমচক্রের রুধিরাক্ত পরিচ্ছদে দৃষ্টিপাত হইল।
তথন মনোরমা বিশ্বিত হইয়া কহিল,

"এ কি হেমচন্ত্র ! রক্ত কেন ? তোমার মৃথ ৩৯;

তুমি কি আহত হইয়াছ ?"

:হেমচন্দ্র অন্তুলি বারা স্বন্ধের ক্ষত দেথাইরা দিলেন।

মনোরমা তথন হেমচন্দ্রের হন্ত ধারণ করিরা গৃহমধ্যে পালকোপরি লইরা গেল। এবং পলকমধ্যে বারিপূর্ণ ভূলার আনীত করিরা, একে একে হেমচন্দ্রের গাত্রুশন্দর পরিত্যক্ত করাইরা অলের ক্লধির সকল ধৌত করিল। এবং গোঞাতিপ্রলোভন নবহুর্কানল ভূমি হইতে ছিন্ন করিয়া আপন কুলনিন্দিত দস্তে চর্কিত করিল। পরে তাহা ক্ষতমুরে প্রয়োগ করিয়া উপবীতাকারে বস্ত্র ঘারা বাধিল। তথন কহিল,

"হেমচক্র! আর কি করিব ? তুমি সমস্ত রাত্তি জাগ-রণ করিয়াছ, নিজা ধাইবে ?"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "নিজাভাবে নিডাস্ত কাতর হইতেছি।"

মৃণালিনী মনোরমার কার্য্য দেখিয়া চিস্কিতাস্কঃকরণে গিরিজায়াকে করিলেন, "এ কে গিরিজায়া ?"

গি। নাম শুনিলাম মনোরুয়া।

সু। এ কি হেমচজের মনোরমা १

ি গি। ভূমি কি বিবেচনা করিতেছ 📍

মৃ। আমি ভাবিতেছি, মনোরমাই ভাগ্যবতী। ক্লামি হেমচক্রের সেবা করিতে পারিলাম না, সে করিল। বে কার্য্যের জন্ত আমার অন্তঃকরণ দগ্ধ হইতেছিল—
বনোরমা সে কার্য্য সম্পন্ন করিল—দেবতারা উহাকে
আর্ন্মতী করুন। গিরিজারা, আমি গ্রহে চলিলাম,
আমার আর থাকা উচিত নহে। তুমি এই পল্লীতে থাক,
হেমচক্র কেমন থাকেন সংবাদ লইয়া বাইও। মনোরমা
বেই হউক, হেমচক্র আমারই।

# ়স্থতীয় পরিচ্ছেদ।

# হেতু—ধূমাৎ।

মনোরমা এবং হেমচন্ত্র গৃহ্মধ্যে প্রবেশ করিলে মুণাশিনীকে বিদার দিরা গিরিজারা উপবন গৃহ প্রদক্ষিক
করিতে লাগিলেন। যেখানে যেখানে বাতারন-পথ মুক্ত
দেখিলেন, সেইখানে সাবধানে মুখ উন্নত করিরা
গৃহ্মধ্যে দৃষ্টিপাত করিলেন। এক কক্ষে হেমচক্রকে
শরানাবভার দেখিতে পাইলেন; দেখিলেন ভাঁহার
শব্যোপরি মনোরমা বসিরা আছে। গিরিজারা সেই
বাতারন-তলে উপবেশন করিলেন। প্রারাত্রে সেই
বাতারন-পথে রবন হেমচক্রকে দেখা দিরাছিল।

বাতায়ন-তলে উপবেশনে গিরিকায়ার অভিপ্রায় এই ছিল বে, হেমচক্র মনোরমার কি কথোপকথন হয়, ভাহা বিরলে থাকিয়া প্রবৰ্ণ করে। কিন্তু হেমচক্র নিজাগত, কোন কথোপকথনই ত হয় না। একাকী নীরবে সেই বাতায়ন-তলে বসিয়া গিরিজায়ার বড়ই কট হইল। কথা কহিতে পার না, হাসিতে পার না, বাঙ্গ করিতে পার না, বড়ই কট্ট---ন্ত্রীরসনা কণ্ডুব্লিত হইয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিতে লাগিল --সেই পাপিষ্ঠ দিখিজয়ই বা কোথায় ৭ তাহাকে পাইলেও ত মুধ খুলিয়া বাঁচি। কিন্তু দিখিজয় গৃহমধ্যে প্রভুর কার্য্যে নিযুক্ত ছিল-তাহারও সাক্ষাৎ পাইল না। তথন অন্ত পাত্রাভাবে গিরিজায়া আপনার সহিত মনে মনে কথোপকথন আরম্ভ করিল। সে কথোপকথন ভনিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতৃহল জনিয়া থাকিলে, প্রলোত্তর-চ্চলে তাহা জানাইতে পারি। গিরিজারাই প্রশ্নকর্ত্তী, গিবিভাষাই উত্তরদাতী।

था। अला। उहे वित्रा क ला ?

উ। গিরিজায়া লো।

প্র। এখানে কেন লো ?

छ। मृगानिनीत्र वर्ष्ट ला।

প্র। মৃণালিনী তোর কে?

- উ। কেউনা।
- প্র। তবে তার জন্তে তোর এত মাধা ব্যথা কেন ?
- উ। আমার আর কাজ কি ? বেড়াইরা বেড়াইরা কি করিব ?
  - প্র। মৃগালিনীর জন্মে এখানে কেন ?
  - উ। এথানে তার একটা শিকলীকাটা পাখী আছে।
  - প্র। পাখী ধরিয়া নিয়ে যাবি না কি ?
- উ। শিকলী কেটে থাকে ত ধরিয়া ,কি করিব ? ধরিবই বা কিরূপে ?
  - প্র। তবে বিসয়া কেন ?
  - উ। দেখি শিকল কেটেছে কি না।
  - প্র। কেটেছে না কেটেছে জেনে কি হইবে?
- উ। পাথিটার জন্মে মৃণালিনী প্রতিরাত্তে কত লুকিয়ে লুকিয়ে কালে—আজি না জানি কতই কাল্বে। যদি ভাল সংবাদ লইয়া যাই, তবে অনেক রক্ষা হইবে।
  - প্র। আর যদি শিকল কেটে থাকে ?
- উ। মৃণালিনীকে বলিব বে, পাধী হাতছাড়া হরেছে—রাধাক্ষণ নাম গুনিবে ত আবার বনের পাধী ধরিয়া আন। পড়া পাধীর আশা ছাড়। পিজরা থালি রাধিও না।

প্র। মর্ ভিধারীর মেয়ে! তুই আপনার মনের মত কথা বলিলি! মৃণালিনী বলি রাগ করিয়া পিঁজরা ভাঙ্গিরা ফেলে?

উ। ঠিক্ বলেছিদ্ দই ! তা সে পারেঁ। বলা হবে না।
প্রা তবে এখানে বদিয়া রোদ্রে পুড়িয়া মরিদ্ কেন?
উ। বড় মাথা ধরিয়াছে তাই। এই য়ে মেয়েটা
ঘরের ভিতর বদিয়া আছে—এ মেয়েটা বোবা—মহিলে
এখনও কথা কয় না কেন ? মেয়েমাম্বরের মুখ এখনও বন্ধ ?

ক্ষণেক পরে গিরিজায়ার মনস্কাম সিদ্ধ হইল। হেম-চক্রের নিদ্রাভক হইল। তথন মনোরমা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কেমন, তোমার ঘুম হয়েছে ?"

হে। বেশ খুম হয়েছে।

ম। এখন বল কি প্রকারে আঘাত পাইলে ?

তথন হেমচক্স রাত্রির ঘটনা সংক্ষেপে বিবৃত করিলেন। শুনিরা মনোরমা চিস্তা করিতে লাগিল।

হেমচক্র কহিলেন, "তোমার জিজ্ঞান্ত শেষ হইল। এখন আমার কথার উত্তর দাও। কালি রাত্রিতে তুমি আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গেলে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, সকল বল।" মনোরমা মৃত মৃত , জক্ ট্সবে কি বলিল। গিরি-জায়া তাহা ভনিতে পাইল না। বুঝিল চুপি চুপি কি কথা হইল।

গিরিজারা আর কোন কথা গুনিতে না পাইরা গাত্রোথান করিল। তথন পুনর্বার প্রশ্নোভরমালা মনোমধ্যে গ্রবিত হইতে লাগিল।

প্র। কি"বুঝিলে?

উ। কয়েকটী লকণ মাত্র।

প্র। কি কি লক্ষণ ?

গিরিজায়া অঙ্গুলিতে গণিতে লাগিল, এক—
মেরেটী আশ্চর্য্য স্থলরী; আগুনের কাছে ঘি কি গাঢ়
থাকে ? ফুই—মনোরমা ত হেমচক্রকে ভালবাদে, নহিলে
এত যত্ন করিল কেন ? ভিন—একত্র বাস। চারি—
একত্রে রাভ বেড়ান। পাচ—চুপি চুপি কথা।

প্র। মনোরমা ভালবাদে; হেমচক্রের কি ?

' উ। বাতাস না থাকিলে কি জলে চেউ হয়? আমাকে যদি কেহ ভালবাসে, আমি তাহাকে ভাল-বাসিব সন্দেহ নাই।

থ। কিন্তু মৃণালিনীও ত হেমচন্দ্রকে ভালবাসে। তবে ত হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে ভালবাসিবেই। উ। যথার্থ। কিন্ত মৃণাল্মিনী অমুপস্থিত, মনোরমা উপস্থিত।

এই ভাবিয়া গিরিজায়া ধীরে ধীরে গৃহের দারদেশে আসিয়া দাঁড়াইল। তথায় একটী গীত<sup>\*</sup>আরম্ভ করিয়া কহিল,

"ভিকাদাও গো।"

# চতুর্থ পরিচেছদ 🏻

উপনয়-বহ্নিব্যাপ্যে ধূমবান্ 🕆

গিরিজায়া গীত গায়িল,

"কাহে সই জীৱত মরত কি বিধান ? ব্ৰন্ধকি কিশোন সই, কাহা গেল ভাগই, ক্ষুক্তন টুটায়ল প্রাণ ।"

সঙ্গীতধ্বনি হেমচক্রের কর্ণে প্রবেশ করিল। স্বপ্রক্রত শব্দের স্থার কর্ণে প্রবেশ করিল।

গিরিজায়া আবার গায়িল,

"এজকি কিশোর দই, কাঁহা গেল ভাগই, এজবধু টুটায়ল পরাণ।"

হেমচন্দ্র উন্মুখ হইয়া গুনিতে লাগিলেন। গিরিজায়া আবার গায়িল,

"মিলি গেই নাগরী, তুলি গেই মাধব, ক্লপবিহীন গোপকুঙারী। কো জানে পির সই, রসময় প্রেমিক, হেন বঁধু ক্লপ্কি ভিথারী।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "এ কি! মনোরমা, এ বে গিরি-জায়ার স্বর! আমি চলিলাম।" এই বলিয়া লম্ফ দিয়া হেমচন্দ্র শব্যা হইতে অবতরণ করিলেন। গিরিজায়া গাসিতে লাগিল,

> "আগে নাহি ব্ৰসু, রূপ দেখি ভূলমু. হৃদি বৈসু চরণ যুগল। বমুনা-সলিলে সই, অব তমু ডারব. • আমান সখি ভষিব গরল॥"

হেমচক্ত গিরিজায়ার সমুখে উপস্থিত হইলেন। ব্যস্ত শ্বরে কহিলেন,

"গিরিজায়া! এ কি, গিরিজায়া! ভূমি এখানে ? ভূমি এখানে কেন ? ভূমি এদেশে ক্ষবে আসিলে ?"

*,*, ...

গিরিজায়া কহিল, "আমি, এখানে অনেক দিন আসিয়াছি।" এই বলিয়া আবার গায়িতে লাগিল.

> "কিবা কাননবল্লরী, গল বেঢ়ি বাঁংই. নবীন তমালে দিব কাঁদ।"

হেমচক্স কহিলেন, "ভূমি এ দেশে কেন এলে ?"
গিরিজায়া কহিল, "ভিকা আমার উপজীবিকা।
রাজধানীতে অধিক ভিকা পাইব বলিয়া আনিয়াছি—

"কিবা কাননবল্লরী, গল বেচি বাঁধই, \*
নবীন তমালে দিব কাঁম।"

হেমচক্র গীতে কর্ণপাত না করিয়া কহিলেন, "মৃণালিনী কেমন আছে ; দেখিয়া আসিয়াছ ?"

গিরিজায়া গায়িতে লাগিল,

"নহে—ভাষ ভাষ ভাষ ভাষ, ভাষ নাম জপরি, ছার তকু করেব বিনাল।"

ক্ষেত্রক্ত কহিলেন, "তোমার গীত রাধ। আমার কথার উত্তর দাও! মৃণালিনী কেমন আছে, দেখিঁয়া আদিরাছ ?"

গিরিজায়া কহিল, "মৃণালিনীকে আমি দেখিয়া আসি নাই। এ গীত আপনার ভাল না লাগে, অন্ত গীত গাইতেছি।" "এ জনসের সঙ্গে কিঁ সই জনমের সাধ ফুরাইবে। কিংবা জন্ম কন্মান্তনে, এ সাধ মোর পুরাইবে।"

হেমচক্ত কহিলেন, "গিরিজায়া, তোমাকে মিনতি করিতেছি গান রাখ, মুণালিনীর সংবাদ বল।"

গি। কি বলিব ?

एह। मृशंगिनौदक दकन प्रिथिया आहेम नाहे ?

গি। গৌড়নগরে তিনি নাই।

ছে। কেন? কোথায় গিয়াছেন?

গি। মথুরায়।

হে। মথুরার ? মথুরার কাহার সঙ্গে গেলেন ? কি প্রকারে গেলেন ? কেন গেলেন ?

গি। তাঁহার পিতা কি প্রকারে দক্ষান পাইরা লোক পাঠাইরা লইরা গিরাছেন। বুঁঝি তাঁহার বিবাহ উপস্থিত। বুঝি বিবাহ দিতে লইরা গিরাছেন।

ছে। কি? কি করিভে?

গি। মৃণালিনীর বিবাহ দিতে তাঁহার পিতা তাঁহাকে লইরা গিরাছেন।

হেমচন্দ্র মুথ ফিরাইলেন। গিরিজারা সে মুথ দেখিতে পাইল না; জার বে হেমচন্দ্রের কর্মত্ব ক্ষতমুখ ছুটিরা

বন্ধনবন্ধ রক্তে প্লাবিত হইতেছিল; তাহাও দেখিতে পাইল না৷ সে পূর্বমত গায়িল,

> "বিধি তোরে সাধি শুন, জন্ম বদি দিবে পুন, আমারে আবার যেন, রমণী-জনম দিবে। লাজ ভয় তেরাগিব, এ সাধ মোর পুরাইব, সাগর হেঁচে রতান নিব, কঠে রাধ্ব নিশি দিবে।"

হেমচজ্র মুথ ফিরাইলেন। বলিলেন, "গিরিজায়া, , তোমার সংবাদ শুভ। উত্তম হইয়াছে।"

এই বলিয়া হেমচক্র গৃহমধ্যে পুন:প্রবেশ করিলেন।
গিরিজায়ার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। গিরিজায়া
মনে করিয়াছিল, মিছা করিয়া মুণালিনীর বিবাহের
কথা বলিয়া সে হেমচক্রের পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।
মনে করিয়াছিল যে মুণালিনীর বিবাহ উপস্থিত শুনিয়া
হেমচক্র বড় কাতর হলবে, বড় রাগ করিবে। কৈ তা
ত কিছুই হইল না। তথন গিরিজায়া কপালে কয়ায়াত
করিয়া ভাবিল, "হায় কি করিলাম! কেন অনথক এ
মিথাা রটনা করিলাম! হেমচক্র ত স্থী হইল দেখিতেছি
—বলিয়া গেল—সংবাদ শুভ। এখন ঠাকুরাণীর দশা
কি হইবে?" হেমচক্র যে কেন গিরিজায়াকে বলিলেন,
তোমার সংবাদ শুভ, ভাহা, গিরিজায়া ভিথারিণা বৈ

ত নর—িক ব্ঝিবে ? '্যে জোধভরে হেমচক্র এই মৃণালিনীর জক্ত গুরুদেবের প্রতি শরসন্ধানে উন্থত হইরা-ছিলেন, সেই, গুর্জার ক্রোধ হালয়মধ্যে সমুদিত হইল। অভিমানাধিক্যে, গুর্দাম ক্রোধাবেগে, হেমচক্র গিরিজারাকে বলিলেন, "তোমার সংবাদ শুভ !"

গিরিজারা তাহা ব্ঝিতে পারিল না। মনে করিল এই ষষ্ঠ লক্ষণ। কেহ তাহাকে ভিক্ষা দিল না; সেও ভিক্ষার প্রতীক্ষা করিল না; "শিক্দী কাটিয়াছে" সিদ্ধান্ত করিয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

# পঞ্ম পরিচেছদ।

# আর একটা সংবাদ।

্রেই দিন মাধবাচার্য্যের পর্যাটন সমাপ্ত ইইল।
'ভিনি নবদ্বীপে উপস্থিত ইইলেন। তথার প্রির শিষ্য হেমচক্রকে দর্শনদান করিয়া চরিতার্থ করিলেন। এবং আশীর্কাদ, আলিঙ্গন, কুশলপ্রশ্লাদির পরে বিরলে উভরের উদ্দেশ্য সাধনের কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

আপন ভ্রমণ্যুত্তান্ত স্থিতারে বিবৃত করিয়া মাধ্বা-

চার্য্য কৃহিলেন, "এত শ্রম করিরা কতকদ্র কৃতকার্য্য হইরাছি। এতদেশে অধীন রাজগণের মধ্যে অনেকেই রণক্ষেত্রে সদৈন্তে দেন রাজার সহায়তা করিতে স্বীকৃত হইরাছেন। অচিরাৎ সকলে আসিরা নবঁদীপে সমবেত হইবেন।"

হেমচক্স কহিলেন, "তাঁহারা অন্যই এসলে না আসিলে সকলই বিফল হইবে। যবন-দেনী আসিয়াছে, ' মহাবনে অবস্থিতি করিতেছে। আজি কালি নগর আক্রমণ করিবে।"

মাধবাচার্য্য শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। কহিলেন, "গোড়েশ্বরের পক্ষ হইতে কি উন্যম হইয়াছে ?"

হে। কিছুই না। বোধ হয় রাজসরিধানে এ সংবাদ এ পর্যাস্ত প্রচার হয় নাই। আমি দৈবাৎ কালি এ সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি।

মা। এ বিষয় ভূমি রাজ্গগোচর করিয়া সংপ্রামর্শ দাও নাই কেন ?

হে। সংবাদপ্রাপ্তির পরেই পথিমধ্যে দক্ষা কর্তৃক আহত হইয়া রাজপথে পড়িয়াছিলাম। এই মাত্র গৃহে আসিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিতেছি। বলহানি প্রযুক্ত রাজসমক্ষে ঘাইতে পারি নাই। এগনই বাইতেছি। মা। তুমি এখন বিশ্বাম কর। আমি রাজার নিকট যাইতেছি। পশ্চাৎ বেরূপ হয় তোমাকে জানাইব। এই বলিয়া মাধবাচার্য্য পাত্রোখান করিলেন।

তথন হেমচন্ত্র বণিলেন, "প্রভু! আপনি গৌড় প্রান্ত গমন করিয়াছিলেন ভনিলাম—"

মাধবাচার্যা অভিপ্রায় বুঝিরা কহিলেন, "গিয়া-ছিলাম। ভূমি মৃণালিনীর সংবাদ কামনা করিয়া জিজাসা ক্রিতেছ ? মৃণালিনী তথার নাই।"

ছে। কোখায় গিয়াছে ?

মা। তাহা আমি অবগত নহি, কেহ সংবাদ দিতে পারিল না।

হে। কেন গিয়াছে ?

মা। বৎস ! সে সকল পরিচয় যুদ্ধান্তে দিব।

হেমচক্র ক্রক্টী করিয়া কহিলেন, "শ্বরূপ বৃত্তান্ত আমাকে জানাইলে, আমি যে মর্মপীড়ার কাতর হইব, সে আশহা করিবেন না। আমিও কিয়দংশ শ্রবণ করিয়াছি। যাহা অবগত আছেন, তাহা নিঃসংহাচে জামার নিকট প্রকাশ কর্মন।"

মাধবাচার্ব্য গৌড়নগরে গমন করিলে হুবীকেশ ঠাহাকে আপন জানমত মুণালিনীয় বুড়ান্ত জাত করিয়া- ছিলেন। ভাষ্টি প্রকৃত বুঝাজু বলিরা মাধবাচার্য্যেরও বোধ হইরাছিল; মাধবাচার্য্য করিন্কালে জীজাতির অন্থরান্মী নহেন—স্থভরাং জীচরিত্র ব্ঝিভেন না। একণে হেমচন্দ্রের কথা শুনিরা তাঁহার বোধ হইল বে, হেমচন্দ্র সেই বুঝাস্তই কতক কতক শ্রবণ করিরা মুণালিনীর কাঁমনা পরিভ্যাগ করিরাছেন—অভএব কোন নৃতন মনঃপ্রীড়ার সন্তাবনা নাই ব্রিয়া, পুনর্কার আসনগ্রহণ পূর্কক হ্ববী-কেশের কথিত বিবরণ হেমচন্দ্রকে শুনাইতে লাগিলেন।

হেমচক্র অধােমুখে করতলােপরি ক্রকুটীকুটিল ললাট সংস্থাপিত করিরা নিঃশব্দে সম্দর বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলেন। মাধবাচার্ব্যের কথা সমাপ্ত হইলেও বাঙ্নিস্পত্তি করিলেন না। সেই অবস্থাতেই রহিলেন। মাধবাচার্ব্য ডাকি-লেন, "হেমচক্র!" কোন উত্তর পাইলেন না। পুনরণি ডাকিলেন, "হেমচক্র!" তথাপি নিরুত্তর।

তথন মাধবাচার্যা গাত্রোথান করিয়া হেমচ**ক্রের হস্ত** ধারণ করিলেন; অতি কোমল, সেহময় স্বরে ক**হিলেন,** "বংস! তাত! মুখ তোল, আমার সলে কথা ক**ও**!"

হেমচক্স মুখ তুলিলেন। মুখ দেখিয়া মাধবাচার্যাও ভীত হইলেন। মাধবাচার্যা কহিলেন, "আমার সহিত্ত আলাণ কর'। ক্রোধ-হইরা থাকে তাহা ব্যক্ত কর।" হেমচক্র কহিলেন, "কাহার কথার বিশাস করিব। ভ্রমীকেপ একরণ কহিরাছে। ভিগারিশী আর এক প্রকার বলিল।"

মাধবাচাৰ্যা কছিলেন, "ভিথারিশী কে? নে কি ধলিয়াছে ?"

হেমচক্র অতি সংক্ষেপে উত্তর দিলেন।

মাধবাচার্য্য সন্থতিত স্বরে কহিলেন, "গুরীকেলেরই কথা মিধ্যা বোধ হয়।"

হেমচন্দ্র কহিলেন, "স্ববীকেশের প্রভালে।"

তিনি উঠির। দাঁড়াইলেন। পিতৃদত্ত পূল হছে প্রকলেন। কম্পিত কলেবরে গৃহমধ্যে নিঃপকে পাদচারণ ক্রিতে লাখিলেন।

আচাৰ্য্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি ভাবিতেছ ?"

হেমচক্র করন্থ পূল দেপাইরা কহিলেন, "মুণালিনীকে। এই পূলে বিদ্ধ করিব।"

<sup>থ্য</sup> নাধবাচাৰ্য্য তাঁহার সুধকান্তি দেখিরা ভীত ৰ্ট্যা অপসত হইলেন।

প্রাতে মৃণালিনী বলিরা বিরাছিলেন, "ছেমচক্র' 'ক্যামারই।"

## यर्थ श्रिटाञ्चम ।

#### "আমি ভ উন্মাদিনী।"

অপরাক্তে মাধবাচার্য প্রস্তাবর্জন করিলেন। তিনি
সংবাদ আনিলেন বে ধর্মাধিকার প্রকাশ করিয়াছেন;
ব্যন্তনা আনিয়াছে বটে; কিন্তু পূর্ক্ষিক্ত রাজ্যে
বিজ্ঞান্তের সভাবনা গুনিয়া ব্যন্তনাশতি সন্ধিসংখাগনে
ইচ্ছুক হইয়াছেন। আগামী: কল্য আঁহারা দৃত প্রেরণ
করিবেন। দৃতের আগমন অপেকা করিয়া কোন
বুদ্ধোদ্যক হইতেছে না। এই সংবাদ দিয়া মাধকাচার্য্য
কহিলেন, "এই কুলালার রাজা ধর্মাতিকারের বৃদ্ধিক্তে
নই হইবে।"

কথা হেষ্টক্ষের কর্ণে প্রবেশলাভ করিক কি না সন্দেহ। ভাঁহাকে বিমনা দেখিয়া মাধবাচার্য্য বিলাদ হইলেন।

সন্ধ্যার প্রাক্ষালে মনোর্মা হেমচজ্রের গৃহে প্রবেশ করিল। হেমচজ্রকে দেখিরা মনোর্মা কহিল,

"ভাই ! আজ ভূমি অমন কেন ?"

হেম। কেমন আমি,?

মনো। তোমার মুখখানা প্রাবণের আকাশের মত অবকার; ভারামানের গলার মত রাগে ভরা; অভ ক্রক্টী করিতেছ কেন? চক্ষের পলক নাই কেন— আর দেখি—তাই ত, চোখে কল; তুমি কেঁদেছ?

' হেমচক্র মনোরমার মুথপ্রতি চাহিরা দেখিলেন; আবার চক্ষ্ অথনত করিলেন; পুনর্বার উন্নত গবাক্ষপথে দৃষ্টি করিলেন; আবার মনোরমার মুথপ্রতি চাহিরা রহিলেন। মনোরমা বুঝিল বে, দৃষ্টির এইরূপ গভির কোন উদ্বেশ্র নাই। যথন কথা কঠাগত, অথচ বলিবার নহে, তথনই দৃষ্টি এইরূপ হয়। মনোরমা কহিল,

"হেমচন্ত্র, তুমি কেন কাতর হইয়াছ? কি হইয়াছে ? হেমচন্দ্র কহিলেন, "কিছু না।"

. মনোরমা প্রথমে কিছু °বলিল না—পরে আপনা আপনি মৃত্ মৃত্ কথা কহিতে লাগিল। "কিছু না—বিভাবে না! ছি! ছি! বুকের ভিতর বিছা পুষিবে!" বলিতে বলিতে মনোরমার চকু দিরা এক বিন্দু বারি বহিল;—পরে অকন্মাৎ হেমচক্রের মুখপ্রতি চাহিয়া কহিল, "আমাকে বলিবে না কেন ? আমি ুবে ভোমার ভগিনী।"



মনোরমার মুখের ভাবে, °শান্তদৃষ্টিতে এত যত্ন, এত মৃহতা, এত সহাদয়তা প্রকাশ পাইল যে হেমচজের অন্ত:করণ দ্বীভূত হইল। তিনি কহিলেন, "আমার যে যন্ত্রণা, তাহা ভগিনীর নিকট কথনীয় নহে।"

মনোরুমা কহিল, "তবে আমি ভগিনী নহি।" ু ক্রিক্স কেরছের কিছুতেই উত্তর করিলেন না। তথাপি প্রত্যাশাপর হটয়া মনোরনা তাহার মুথপ্রতি চাহিয়া রহিল। কহিল,

"আমি ভোমার কেহ নহি।"

হেন। আমার ছংখ ভগিনীর অপ্রাব্য—অপরেরও অপ্রাব্য।

হেমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর করণাময়—নিতান্ত আধিব্যক্তি-পরিপূর্ণ; তাহা মনোরমার প্রাণের ভিতর গিয়া বাজিল। তথনই সে স্বর পরিবর্ত্তিত হইল, নয়নে অগ্নিক্ষ্ লিক্ষ নিগত হইল—অধর দংশন করিয়া হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমাব ছংখ কি ? ছংখ কিছুই না। আমি মণি ভ্রমে কালসাপ কণ্ঠে ধিাাছিলাম, এখন তাহা ফেলিয়া দিয়াছি।"

মনোরমা আবার পূর্ববং হেমচন্দ্রের প্রতি অনিমেষ লোচনে চাহিয়া রহিল। ক্রমে তাহার মুখমগুলে অভি মধুর, অতি সকরুণ হাস্ত প্রকৃতিত হইল। বালিকা হেম। "ভালবাসিতাম।" হেমচক্র বর্তমানুনর পরি-বর্ত্তে অতীতকাল ব্যবহার করিলেন। অমনি নীরবে নিঃক্রত অক্রজনে তাঁহার মুধমণ্ডল ভাসিয়া গেল।

মনোরমা বিরক্ত হইল। বলিল, "ছি! ছি! প্রভারণা! যে পরকে প্রতারণা করে সে বঞ্চক মাত্র। যে আত্মপ্রতারণা করে, তাহার সর্কনাশ ঘটে।" মনো-রমা বিরক্তিবশতঃ আপন অলকদাম চম্পকান্ত্লিতে জড়িভ করিয়া টানিভে লাপিল।

ে হেমচন্দ্র বিশ্বিত হইলেন, কহিলেন, "কি প্রতারণা করিলাম ?"

্যুমনোরমা কহিল, "ভালবাসিতাম কি ? তুমি ভালকাম। নহিলে কাঁদিলে কেন ? কি ? আজি তোমার
কাহের পাত্র অপরাধী হইয়াছে বলিয়া তোমার ভালবাসা
গিয়াছে ? কে তোমার এমন প্রবোধ দিয়াছে ?" বলিতে
বলিতে মনোরমার প্রোচভাবাপন্ন মুখকান্তি সহসা প্রকৃত্ত
গল্পবং অধিক্তর ভাববাঞ্জক হইতে লাগিল, চক্ অধিক

জ্যোতিঃক্ষুরং হইতে লাগিল, কণ্ঠবর অধিকভর পরিক্ষুট, আগ্রহকন্পিত হইতে লাগিল; বলিতে লাগিল, "এ কেবল বীরদন্তকারী পুরুষদের দর্প মাত্র। <u>অহ</u>ন্ধার করিয়া আ<u>গুন নিবান যায়</u>? তুমি বালির বাধ দিয়া এই ক্লপরিপ্লাবনী গলার বেগ রোধ করিতে পারিবে, তথাপি তুমি প্রণম্বিনীকে পাপিষ্ঠা মনে করিয়া কথনও প্রণরের বেগ রোধ করিতে পারিবে না। হা কৃষ্ণ। মান্ত্র্য প্রকার প্রতারক।"

হেমচক্র বিশ্বিত হইয়া ভাবিলেন, "আমি ইহাকে এক দিন বালিকা মনে করিয়াছিলাম !"

মনোরমা কহিতে লাগিল, "তুমি পুরাণ ভানিরাছ ? আমি পণ্ডিতের নিকট তাহার গৃঢ়ার্থ সহিত ভানিরাছি। লেখা আছে, ভগীরথ গলা আনিরাছিলেন; এক রাজিক মন্ত হল্তী তাহার বেগ সংবরণ করিতে গিরা ভাসিরা গিরাছিল। ইহার অর্থ কি? গলা প্রেমপ্রবাহ শক্ষণ; ইহা জগদীখর-পাদ-পদ্ধ-নিঃস্থত, ইহা জগতে পবিত্তা,—বেইহাতে অবগাহন করে, সেই পুণামর হর। ইনি মৃত্যু-জন্ম-জটা-বিহারিণী; যে মৃত্যুকে জন্ম করিতে পারে, সেও প্রণারকে মন্তকে ধারণ করে, আমি যেমন ভানিরাছি, ঠিক্ সেইরপ বলিতেছি। দাভিক হল্তী দন্তের অবতার

স্বরূপ, সে প্রণরবেগে ভাসিরা বার। প্রণর প্রথমে এক-মাত্র পথ অবলম্বন করিয়া উপযুক্ত সমরে শতমুখী হর; প্রণর স্বভাবসিদ্ধ হইলে, শতপাত্রে স্তস্ত হর—পরিশেষে সাগরসঙ্গমে লয় প্রাপ্ত হয়—সংসারস্থ সর্বজীবে বিলীন হয়।"

হে। তোমার উপদেষ্টা কি বিলিয়াছেন, প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই ? পাপাসক্তকে কি ভালবাসিতে হইবে ?

ম। পাপাসককে ভালবাসিতে হইবে। প্রণয়ের পাত্রাপাত্র নাই। সকলকেই ভালবাসিবে, প্রণয় জিল্ম-লেই তাহাকে যত্নে স্থান দিবে, কেন না প্রণয় অমৃলা। ভাই, যে ভাল, তাকে কে না ভালবাসে ? বে মন্দ, তাকে যে আপনা ভূলিয়া ভালবাসে, আমি তাকে বড় ভালবাস। কিন্তু আমি ত উন্মাদিনী।

হেমচন্দ্র বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "মনোরমা, এ সকল তোমার কে শিখাইল ? 'তোমার উপদেষ্টা অলৌকিক ব্যক্তি।"

মনোরমা মুগাবনত করিয়া কহিলেন, "ভিনি সক্ষ-জানী, কিন্তু—"

ছে। কিছ কি ?

ম। তিনি অগ্নিস্করণ—স্থালো করেন, কিন্তু দশ্বও করেন। মনোরমা ক্ষণেক মুধাবনত ক্রিয়া নীরব হইরা বহিল।

হেষচক্ত বলিলেন, "মনোরমা, তোমার মুখ দেখিরা, আর তোমার কথা শুনিরা, আমার বোঁধ হইতেছে, তুমিও ভাল বাসিরাছ। বোধ হর বাঁহাকে তুমি অগ্নির সহিত তুলনা করিলে তিনিই তোমার প্রণরাধিকারী।"

মনোরমা পূর্ব্ধমত নীরবে রহিল। হেমচক্র পূনরপি বলিতে লাগিলেন, "যদি ইহা সত্য হয়, তবে আমার একটী কথা শুন। স্ত্রীলোকের সতীম্বের অধিক আর ধর্ম্ম নাই; যে স্ত্রীর সতীম্ব নাই, সে পুকরীর অপেকাও অধম। সতীম্বের হানি কেবল কার্যেই ঘটে এমন নহে; স্বামী ভিন্ন অক্ত পূরুষের চিন্তামাত্রও সতীম্বের বিদ্ন। তুমি বিধবা, যদি স্বামী ভিন্ন অপরকে মনেও ভাব, তবে তুমি ইহলোকে পরলোকে স্ত্রীজাতির অধ্য হইরা থাকিবে। অতএব সাবধান হও। যদি কাহারও প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট থাকে, তবে তাহাকে বিশ্বত হও।"

মনোরমা উচ্চ হাস্ত করিরা উঠিল; পরে মুখে অঞ্চল দিয়া হাসিতে লাগিল, হাসি বন্ধ হয় না। হেম-চক্ত কিঞ্চিং অঞাসর হইলেন, কহিলেন, "হাসিতেছ কেন ?" বনোরমা কহিলেন, "ভাই, এই পলাজীরে গিয়া ঘাঁড়াও; গলাকে ভাকিয়া কহ, গলে, ভূমি পর্বতে ক্ষিত্রে যাও।"

(रुम। (कंन १

ম। স্বৃতি কি আপন ইচ্ছাধীন ? রাজপুত্র, কাল-সর্পকে মনে করিরা কি স্থাং কিন্ত তথাপি তুন্ধি ভাহাকে স্থাতিত না কেন ?

হে। তাহার দংশনের আলার।

য। আর সে বদি দংশন না করিছ ? ভবে কি ভাষাকে ভূলিভে ?

হেনচন্দ্র কহিলেন, "তুষি এক প্রকার অক্সার বলিতেছ লাঁ। বিশ্বতি শেক্ষাধান ক্রিয়া নহে; লোক আত্মগরিষার ক্ষম হইরা পরের প্রতি বে সকল উপদেশ করে, তর্মধ্যে 'বিশ্বত হণ্ড' এই উপদেশের অপেকা হাজ্ঞাম্পদ আর কিছুই নাই। কেহ কাহাকে বলে না, অর্থচিন্তা হাড়; বশের ইছো হাড়; ক্রানচিন্তা হাড়; কুধানিবায়ণক্ষা ভ্যাগ কর; ভ্রুকানিবারণেছা ভ্যাগ কর; নিজা ছাড়; ভবে কেন বলিবে, ভালবাসা ছাড় ? ভালবাসা কি এ সকল অপেকা ছোট? এ বকল অপেকা প্রণর নান নহে—কিন্ত ধর্মের অপেকা নান বটে। ধর্মের জন্ত প্রেমকে সংকার করিবে। জীর পরম ধর্ম সভীছ। সেই জন্ত বলিডেছি, মদি পার, প্রেম দংহার কর।"

ম। আমি অবলা; জানহীনা; বিবশা; আমি ধর্মাধর্ম কাহাকে বলে, ভাহা জানি না। <u>আমি এই</u>নাত্র জানি, কর্ম ভিন্ন প্রেম জবো না।

হে। সাবধান, মনোরমা। বাসনা হইতে আছি ক্ষন্মে; ক্লান্তি হইতে অধর্ম ক্ষন্মে। তোমার ল্রান্তি পর্যান্ত হইরাছে। তুমি বিবেচনা করিরা বল দেখি, তুমি বনি ধর্মে একের পত্নী, মনে অন্তের পত্নী হইলে, তবে তুমি কিচারিণী হইলে কি নাণু "

গৃহ্মধ্যে এহ্মচজের অনিচর্গ ঝুলিতেছিল; মনোরমা চর্গ হল্ডে লইরা কহিল, "ভাই, হেমচজ, ভোমায় এ ঢাল কিলের চামড়া ?"

ছেন্দ্ৰজ্ঞ হাক কৰিলেন। মনোলনার সুখগুতি চাহির। দেশিকান, বালিকা!

A STATE OF THE STA

## সপ্তম পরিচেছদ।

#### গিরিজায়ার সংবাদ।

গিরিজারা যথন পাটনীর গৃহে প্রভ্যাবর্ত্তন করে, ভবন প্রাণাপ্তে হেমচক্রের নবাস্থরাগের কথা মৃণালিনীর সাক্ষাতে ব্যক্ত করিবে না স্থির করিরাছিল। মৃণালিনী ভাহার আগমন প্রভীক্ষার পিঞ্জরে বন্ধ বিহলীর স্তার চঞ্চলা হইরা রহিরাছিলেন; গিরিজায়াকে দেখিবামাত্র কহিলেন, "বল গিরিজায়া, কি দেখিলে? হেমচক্র কেমন আছেন ?"

গিরিজায়া কহিল, "ভাল আছেন।"

ষ্ব। কেন, অমন করিয়া বলিলে কেন? তোষার কিথায় উৎসাহ নাই কেন? বেন হঃবিভ হইয়া বলিভেছ; কেন?

গি। দেকি।

সৃ। গিরিজারা, আমাকে প্রভারণা করিও না; হেষচজ্র কি ভাল হরেন নাই, তাহা হইলে আমাকে স্পাই করিরা বল। সম্বেহের অপেকা প্রতীতি ভালঃ। গিরিজারা এবার সহাস্তে কহিল, "ভূমি কেন অনর্থক বাস্ত হও। আমি নিশ্চিত বলিতেছি তাঁহার শরীরে কিছুই-ক্লেশ নাই। তিনি উঠিয়া বেড়াইতেছেন।"

মৃণাণিনী ক্ষণেক চিস্তা করিয়া কহিলেদ, "মনোরমার সহিত তাঁহার কোন কথাবার্তা ভনিলে?"

গি। ভনিলামু∧

মৃ। কি ভনিলে !

গিরিজারা তথন হেমচক্র বাহা বলিরাছেন তাহা
কহিলেন। কেবল হেমচক্রের সজে যে মনোরমা নিশা
পর্যাটন করিরাছিলেন ও কালে কালে কথা বলিরাছিলেন
এই ছুইটী বিষয় গোপন করিলেন। মূপালিনী জিজ্ঞাসা
করিলেন, "তুমি হেমচক্রের সহিত সাক্ষাৎ করিরাছ?"

গিরিজায়া কিছু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল, "করিয়াছি।"

মৃ। ভিনি কি কহিলেন ?

গি। তোমার কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।

म्। जूमि कि वनितन ?

গি। আমি বলিলাম, তুমি ভাল আছ।

ষ। আমি এথানে আসিয়াছি, তাহা বলিয়াছ ?

গি। না।

মু ৷ পিরিজারা, তুমি ইতন্ততঃ করিয়া উত্তর দিতেছ

ভোমার মুখ শুক্ন। তৃমি আমার মুখপানে চাহিতে পারিতেছ না; আমি নিশ্চিত বুঝিছেছি, তৃমি কোন অমঙ্গল সংবাদ আমার নিকট লুকাইতেছ। আমি ভোমার কথায় বিখাস করিতে পারিতেছি না। বাহা থাকে অদৃষ্টে, পানি স্বাং হেমচক্রকে দেখিতে বাইব পার আমার সঙ্গে আইন, নচেৎ আমি একাকিনী বাইব।

এই বলিয়া মৃণালিনী অবগুঠনে মুখাবৃত করিয়া বেগে রাজ্পথ অতিবাহন করিয়া চলিলেন।

গিরিজারা তাঁহার পশ্চাদাবিতা হইল। কিছুদ্র শাসিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া কহিল, "ঠাকুরাণি! ফের; আমি যাহা লুকাহরাছি, তাহা ে কাশ করিতেছি।"

মৃণালিনী গিরিজারার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া আসি-লেন। তথন গিরিজায়া যাহা যাহা সোপন করিয়াছিল, ভাহা সবিস্তারে প্রকাশিত করিল।

গিরিজারা হেমচন্দ্রকে ঠকাইরাছিল। কিন্ত মুণা-বিশীকে ঠকাইতে পারিল না।

## অফ্টম পরিচেছদ।

## भूगानिनीत निशि।

মৃণালিনী কহিলেন, "গিরিজারা, তিনি রাগ করিয়া বলিরা থাকিবেন, 'উত্তম হইয়াছে'; ইহা শুনিয়া তিনি কেনই বা রাগ না করিবেন ?"

গিরিজায়ারও তথন সংশয় জন্মিল। সে কহিল, "ইহা সম্ভব বটে।"

তথন মৃণালিনী কহিলেন, "তুমি এ কথা বলিয়া ভাল কর নাই। এর বিহিত করাঁ উচিত; তুমি আহারাদি করিতে যাও। আমি ততক্ষণ একথানি পত্র লিথিয়া রাখিব। তুমি খাইবার পর, সেইথানি লইয়া তাঁহাঁর নিকটে যাইবে।"

গিরিজায়া স্বীকৃতা হইরা সম্বর আহারাদির জন্ত গমন করিল। মৃণালিনী সংক্ষেপে পত্র লিখিলেন। লিখিলেন. শিগিরিজারা মিথ্যাবাদ্নিনী। বে কারণে সে তোমার নিকট মৎসম্বন্ধ মিথ্যা বলিয়াছে, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে, সে স্বন্ধং বিস্তারিত করিয়া কহিবে। স্থামি মথুরার বাই নাই। বে রাজিতে তোমার অঙ্গুরীর দেখিয়া বমুনাতটে আসিয়াছিলাম, সেই রাজি অবধি আমার পক্ষে মথুরার পথ ক্ষম হইয়াছে। আমি মথুরায় না গিয়া তোমাকে দেখিতে নবর্দ্ধীপে আসিয়াছি। নবদ্ধীপে আসিয়াও বে এ পর্যান্ত তোমার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, তাহার এক কারণ এই, আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলে তোমার প্রতিজ্ঞান্ত হইবে। আমার অভিলাষ তোমাকে দেখিব, তৎসিদ্ধিপক্ষে তোমাকে দেখা দেওয়ার আবশ্রুক কি ?"

গিরিজারা এই লিপি লইরা পুনরপি হেমচক্রের গৃহাভিমুবে বাত্রা করিল। সন্ধাকালে, মনোরমার সহিত কথোপকথন সমাপ্তির পরে, হৈমচক্র গঙ্গাদর্শনে নাইতেছিলেন, পথে গিরিজারার সহিত সাক্ষাৎ হইল। গিরিজারা তাঁহার হস্তে লিপি দিল।

হেমচক্র কহিলেন, "ভূমি আবার কেন ?"

গি। পত্র লইরা আসিরাছি।

হে। পত্ৰ কাহার?

शि। युनानिनौत्र भव।

হেম্চক্ত বিশ্বিত হইলেন, "এ পত্র কি প্রকারে ভোমার নিকট আসিল **?**"

 भि मृगानिनी नवबीर्श कार्डन। व्यक्ति मधुताध কথা আপনার নিকট মিথ্যা বলিয়াছি।

হে। এই পত্র তাঁহার ?

গি। হাঁ তাঁহার স্বহস্তলিখিত।

হেমচক্র লিপিথানি না পড়িয়া তাহা থণ্ড থণ্ড করিয়া ছিল ভিন্ন করিলেন। ছিল্ল খণ্ড সকল বনসংখ্য নিক্ষিপ্ত কবিয়া কছিলেন.

"তুমি বে মিথাাবাদিনী, তাহা আমি ইতিপূর্ব্বেই ভনিতে পাইয়াছি। তুমি যে ছষ্টার পত্র লইয়া স্থাসিয়াছ দে বে বিবাহ: করিতে যায় নাই, হ্রাফিশ তাহাকে তাড়াইরা দিরাছে, তাহা আমি ইতিপূর্বেই গুনিরাছি। আমি কুলটার পত্র পড়িব, না। তুই আমার সমুধ **ब्ट्रेट** पृत र ।"

গিরিজায়া চমৎকৃত হ্ইয়া নিকভরে হেমচজের মুখ পালে চাহিয়া রহিল।

হেমচন্দ্র পথিপূর্যেষ্ট এক কুদ্র বুক্ষের শাখা ভগ্ন করিয়া হত্তে লইশ্বা কহিলেন, "দূর হু, নচেৎ বৈতাঘাত क्षिव।"

গিরিজায়ার আর সহু হইল না। ধীরে ধীরে বলিল, "বীর পুরুষ বটে! এই রক্ষ বীরত্ব প্রকাশ করিতে বৃদ্ধি নদীয়ায় এসেছ? কিছু প্রয়োজন ছিল না—এ বীরত্ব মগধে বৃদিয়াও দেখাইতে পারিতে! মুসলমানের জুতা বহিতে, আর গরিবছঃধীর মেয়ে দেখিলে বেতু মারিতে।"

হেমচক্র অপ্রতিত হইরা বেত কেলিরা দিলেন।
কিন্তু গিরিজারার রাগ গেল না। বলিল, "তুমি মৃণালিনীকে বিবাহ ক্রিবে? মৃণালিনী দ্রে থাক, তুমি
আমারও যোগ্য নও।"

এই বলিয়া গিরিজায়া, সদর্পে গজেক্সগমনে চলিয়া গেল। হেমচক্র ভিথারিণীর গর্কাদেধিয়া অবাক্ হইয়া রহিলেন।

গিরিজারা প্রত্যাগতা হইরা হেমচক্রের আচরণ
মৃণালিনীর নিকট সবিশেষ বিবৃত করিল। এবার কিছু
লুকাইল না। মৃণালিনী ভনিয়াকোন উত্তর করিলেন
না। রোদনও করিলেন না। বেরূপ অবস্থার শ্রবণ
করিছেছিলেন, সেইরূপ অবস্থাতেই রহিলেন। দেখিয়া
গিরিজারা শঙ্কায়িত হইল—তথন মৃণালিনীর কথোপকথনের সময় নহে ব্রিয়া তথা হইতে সরিয়াগেল।

পাটনীর গৃহহর অনভিদ্রে যে এক গোপানবিশিষ্ট
পুক্রিণী ছিল, তথার গিরা 'গিরিজারা সোপানাপরি
উপবেশন করিল। শারদীরা পূর্ণিমার প্রদীপ্ত কৌমুদীতে
পুক্রিণার স্বচ্ছ নীলাম্ব অধিকতর নীলোক্ষল হইরা
প্রভাগিত হইতেছিল। তত্পরি স্পন্দনরহিত কুস্কমশ্রেণী
অর্দ্ধপ্রকৃতিত হইরা নীল জলে প্রতিবিশ্বিত হইরাছিল;
চারিদিকে বৃক্ষমালা নিঃশব্দে পরস্পরালিই হইরা
আকাশের সীমা নির্দেশ করিতেছিল; কচিৎ হই একটী
দীর্ষ শাধা উর্দ্ধোত্বত হইরা আকাশপটে চিত্রিত হইরা
রহিরাছিল। তলস্থ স্বদ্ধলারপ্রশ্বমধ্য হইতে নক্ষ্কৃটকুস্মসোরত আসিতেছিল। গিরিজারা সোপানোপরি
উপবেশন করিল।

গিরিজারা প্রথমে ধীরে ধীরে, মৃহ মৃহ গীত আরস্ত করিল—বেন নবশিক্ষিতা বিহলী প্রথমোদামে স্পষ্ট গান করিতে পারিতেছে না। ক্রমে তাহার স্বর স্পষ্টতালাভ করিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে উচ্চতর হইতে লাগিল, শেষে দেই স্কালসম্পূর্ণ তানলয়বিশিষ্ট কমনীয় কঠঞানি, প্ররণী, উপবন, আকাশ বিপ্লুত করিয়া স্বর্গচ্যত স্বরসরিস্তরক স্বরূপ মুণালিনীর কর্বে প্রবেশ করিতে লাগিল। গিরিজারা গারিল;—

"শ্রাণ না গেলো বো দিন পেঞ্জু সই বমুনাকি ভীরে, গায়ত নাচত হ'লর ধীরে ধীরে. **७ हि পর পির সই, কাহে কালো নীরে,** कीवन ना शिला १ ফিরি খন্ন আয়মু, না কছতু বোলি, তিভারত্ব আখিনীরে আপনা আচোলি, রোই রোই পিয় সই কাহে লো পরাণি. ভইখন না গেলো গ 'শুনকু এবণ পথে মধর বাজে, ब्राट्य ब्राट्य ब्राट्य ब्राट्य विभिन्न मारवा : যব অনন্ লাগি দই, দো মধুর বোলি, জীবন না গেলে৷ ? ধারতু পির দই, সোহি উপকলে. न्हारम् कानि मह नामिशनमूल, সে। ছি পদমূলে রই, কাতে লো ছামারি মরণ না ভেল ?"

পিরিজারা গারিতে গারিতে দেখিলেন, তাঁহার কুর্টুখ চক্রের কিরণোপরি মন্থব্যের ছারা পড়িরাছে। কিরিয়া দেখিলেন, মৃণালিনী দাঁড়াইরা আছেন। ভাঁহার মুখ্পতি চাহিরা দেখিলেন, মৃণালিনী কাঁদিতেছেন।

গিরিজায়া দেবিয়া হর্ষাধিত হইলেন,—তিনি বুঝিতে পারিলেন বে যথন মুণালিনার চকুতে জল আসিয়াছে—

তথন তাঁহার ক্লেশের কিছু শমতা হইরাছে। ইহা সকলে বুঝে না—মনে করে "ক্ই, ইহার চকুতে ত জল, দেখিলাম না, তবে ইহার কিসের হঃখ ?" যদি ইহা সকলে বুঝিত, সংসারের কত মর্ম্মপীড়াই না জানি নিবারণ হইত।

কিয়ৎক্ষণ উভয়েই নীরব হইয়া রহিল! মৃণালিনী কিছু বলিতে পারেন না; গিরিজায়াও কিছু জিজাসা করিতে পারে না। পরে মৃণালিনী কহিলেন "গিরিজায়া, জার একবার তোমাকে বাইতে হইবে।"

গি। আবার দে পাষণ্ডের নিকট বাইব কেন ?

মৃ। পাষও বলিও না। হেমচক্র লাস্ত হইয়া থাকিবেন—এ সংসারে অলাস্ত কে? কিন্ত হেমচক্র পাষও নহেন। আমি স্বয়ং তাঁহার নিকট এখনই যাইব—
তুমি সঙ্গে চল। তুমি আমাকে ভগিনীর অধিক স্লেহ কর—তুমি আমার জস্ত না করিয়াছ কি? তুমি কথনও আমাকে অকারণে মনঃশীড়া দিবৈ না—কথনও আমার নিকট এ সকল কথা মিথা৷ করিয়া বলিবে না, ইহা আমি নিশ্চিত জানি। কিন্তু তাই বলিয়া, আমার হেমচক্র আমাকে বিনাপরাধে ত্যাগ করিলেন, ইহা তাঁহার মুখে না ওনিয়া কি প্রকারে অন্তঃকরণকে স্থির করিতে পারি? বদি তাঁহার নিক্ত সুখে ওনি বে, তিনি

ু মৃণালিনীকে কুলটা ভাবিয়া ত্যাগ করিলেন, তবে এ প্রাণ বিসর্জ্ঞন করিতে পারিব।

গি। প্রাণবিসর্জ্জন ! সে কি মৃণালিনী ?
মৃণালিনী কোন উত্তর করিলেন না। গিরিজায়ার
স্কর্মে বাহুস্থাপন করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।
গিরিজায়াও রোদন করিল।

## न्वम शतिष्टम ।

### অমৃতে গ্রল—গরলামৃত।

হেমচন্দ্র, আচার্যাের কথার বিখাদ করিরা মুণালিনীকে চলচরিত্রা বিবেচনা করিয়াছিলেন; মুণালিনীর পত্র পাঠ না করিয়া তাহা ছিল্ল ভিন্ন করিয়াছিলেন, তাঁহার দৃত্রীকে বেজাখাত করিছে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। কিছ ইহা বলিয়া তিনি মুণালিনীকে ভাল বাদিতেন না, ভাহা নহে। মুণালিনীর জন্ত তিনি রাজাত্যাগ করিয়া মথুরাবাসী হইয়াছিলেন। এই মুণালিনীর জন্ত গুরুর প্রতি শরস্কান করিতে প্রস্তুত ইইয়াছিলেন, মুণালিনীর জন্ত স্বোহ্নি বিজ্ঞান করিতে প্রস্তুত্ব ইইয়াছিলেন, মুণালিনীর জন্ত স্বোহ্নি বিজ্ঞান করিছে বিস্তুত্ব ইইয়াছিলেন, মুণালিনীর ক্ষেত্র স্বাহ্নি বিজ্ঞানি স্বাহানিক বিস্তুত্ব ইইয়াছিলেন, মুণালিনীর স্বোহানিক

করিয়াছিলেন। আর এখন ?, এখন হেমচন্দ্র মাধবা-চার্য্যকে শূল দেখাইয়া বলিয়াছিলেন, "মৃণালিনীকে এই শূলে বিদ্ধ করিব !" কিন্তু তাই বলিয়া কি, এখন ভাঁহার ক্ষেত্র একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হুইয়াছিল ? ক্ষেত্র কি এক-দিনে ধ্বংস হইয়া পাকে? বছদিন অবধি পাৰ্কতীয় বারি পৃথিবী-চদয়ে বিচরণ ক্রিয়া আপন গভিপথ নিখাত করে, একদিনের সুর্য্যোভাপে কি সে নদী ভকার • कलात त्य भथ निथा छ इरेशाए छ का तमरे भरबरे गारेत : দে পথ রোধ কর, পৃথিবী ভাদিয়া যাইবে। হেনচক্র সেই রাত্তিতে নিজ শরনকক্ষে, শ্যোপরি শয়ন করিয়া সেই মুক্ত বাতায়নদল্লিবানে মন্তক রাখিয়া, বাতায়ন-পথে দৃষ্টি করিতেছিলেন—তিনি কি নৈশ শোভা দৃষ্টি করিতে ছিলেন 

 যদি ভাগাকে সে সময় কেহ জিজাগা করিও যে, রাত্রি সজ্যোৎসা কি অস্ককার, তাহা তিনি তথন সহসা বলিতে পারিতেন না। তাঁহার ক্ষর্মধাে বে রজনীর উদর হইয়াছিল, তিনি কেবল তাহাই দেখিতে-ছিলেন সে রাজি ত তথনও সজ্যোৎসা। নহিলে তাঁহার উপাধান আর্ড কেন ? কেবল মেঘোদর মাত্র। যুাহার क्षम् प्रकारन पद्मकात्र विद्राक करत, त्म द्रानन करंत्र मा।

যে কখনও রোদন করে নাই, সে মহ্যা মধ্যে অধন।
তাহাকে কখনও বিখাস করিও না। নিশ্চিত জানিও সে
পৃথিবীর স্থুখ কখনও ভোগ করে নাই—পরের স্থুখও
কখনও তাহার সহু হর না। এমন হইতে পারে যে, কোন
আন্তিভিজয়ী মহান্মা বিনা বাস্পানেচনে গুল্ভর মন:পীড়া
সকল সহু করিতেছেন, এবং করিয়া থাকেন; কিন্তু তিনি
যদি কন্মিন্ কালে, এক দিন বিরলে একবিন্দু অঞ্জলে
পৃথিবী সিক্ত না করিয়া থাকেন, তবে তিনি চিভজয়ী মহান্মা
হইলে হইতে পারেন, কিন্তু আমি বরং চোরের সহিত
প্রণয় করিব, তথাপি তাঁহার সঙ্গে নহে।

হেমচন্দ্র রোদন করিতেছিলেন,— যাহাকে পাপিন্তা,
মনে স্থান দিবার অযোগ্যা, বলিয়া জানিয়ছিলেন, তাহার
জন্ত রোদন করিতেছিলেন। মৃণালিনীর কি তিনি দোষ
আলোচনা করিতেছিলেন। ইতাহা করিতেছিলেন বটে,
কিন্তু কেবল তাহাই নহে। এক একবার মৃণালিনীর
প্রেমপরিপূর্ণ মৃথমন্তল, প্রেমপরিপূর্ণ কথা, প্রেমপরিপূর্ণ
কার্য্য সকল মনে করিতেছিলেন। সেই মৃণালিনী কি
অবিশাসিনী ? একদিন মথুরায় হেমচন্দ্র মৃণালিনীর নিকট
একথানি লিপি প্রেরণ করিবার জন্ত ব্যন্ত ইয়াছিলেন,
উপর্ক্ত বাহক পাইলেন না; কিন্তু মৃণালিনীকে গবাক-

পথে দেখিতে পাইলেন। তথন হেমচন্দ্র একটী আন্রফলের উপরে আবশ্রক কথা লিথিয়া মুণালিনীর ক্রোড় লক্ষ্য করিয়া বাভায়নপথে প্রেরণ করিলেন; আত্র ধরিবার জন্ম মুণালিনী কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া আসাতে আত্র মৃণালিনীর ক্রোড়ে না পড়িয়া তাঁহার কর্ণে লাগিল, অমনি তদাঘাতে কর্ণবিলম্বী রত্নকুগুল কর্ণ ছিল্ল ভিন্ন করিয়া কাটিয়া পড়িল; কর্ণক্রত কৃধিরে মুণালিনীর গ্রীবা ভাসিয়া গেল। মুণালিনী জক্ষেপও করিলেন না; কর্ণে হস্তও দিলেন না; হাসিয়া আত্র তুলিয়া লিপি পাঠপূর্বক, তথনই তৎপৃষ্ঠে প্রভ্যুত্তর লিখিরা আম্র প্রতিপ্রেরণ করিলেন। এবং ষতকণ হেমচক্র দৃষ্টিপথে রহিলেন, ততক্ষণ বাতায়নে থাকিয়া হাক্সমুখে দেখিতে লাগিলেন। হেমচজ্রের তাহা মনে পড়িল। সেই মুণালিনী কি অবিখাসিনী ? ইহা সম্ভব নহে। আর একদিন মৃণালিনীকে বুশ্চিক দংশন করিয়াছিল। তাহার যন্ত্রণায় মৃণালিনী মুমৃযুরিৎ কাতর হইয়া ছিলেন। তাঁহার এক জন পরিচারিকা ভাহার উত্তম ঔষধ জানিত; তৎপ্রয়োগ মাত্র যন্ত্রণা একেবারে শীতক হয়; দাসী শীঘ্র ঔষধ আনিতে গেল। ইন্ডাবসরে হেমচক্রের দৃতী গিয়া কহিল বে,

হেষ্চক্র উপক্ষে ভাঁহার প্রভীক্ষা ক্রিভেক্নে। মুহুর্ত রধ্যে ঔবধ আমিড, কিন্তু মুণানিনী ভাছার অপেক্ করেন নাই; অমনি সেই মরণাধিক বছণা বিশ্বত হুইয়া উপবৃদে উপস্থিত হুইলেন। আৰু ঔবধ প্ৰৱেদ্ ছুইল না। হেমচুজের ভাহা সরণ হুইল। সেই মূণালিনী ব্রাহ্মণকুলকলম ব্যোমকেশের জন্ত হেমচজের কাছে **क्यांत्रिनी इंदेर्द ? ना. ठा कथनहे हहेर्छ शांत्र ना**। जात्र अकृतिन (इमाज्य मधुता इट्रेंड अकृतर्गत गारेड-ছিলেন; মণুরা হইতে এক প্রহরের পথ আসিরা হেমচক্রের শীড়া হইল। তিনি এক পাছনিবানে পড়িয়া রছিলেন: কোন প্রকারে এ সংবাদ অন্তঃপুরে মুণালিনীর কর্ণে প্রবেশ করিল। মূণালিনী সেই রাজিতে এক ধাত্ৰীমাত্ৰ সঙ্গে লইয়া দ্বাজিকালে সেই এক বোজৰ পথ শদত্রজে অতিক্রম করিয়া হেমচন্দ্রকে দেখিতে আসিলেন। ৰ্থন মূণালিনী পাছনিবাসে আসিয়া উপস্থিত হইবেন, তথ্য তিমি পথশ্ৰান্তিতে প্ৰায় নিক্ষীৰ: চরণাজ্ঞত বিক্ত,-ক্ষিত্ব বহিভেছিল। সেই রাজিভেই মুণালিনী পিছার ভরে প্রভাবর্ত্তন করিলেন। গৃহে আসিয়া ভিনি স্বয়ং পীড়িতা হইলেন। হেমচন্তের ডাহাও মনে পঞ্জিম। দেই মুণালিনী নরাধম য্যোমকেশের ক্রম্ভ ভার্চাক্

ভাগে করিবে ? দে কি অবিশাসিনী হইডে পারে ? যে এমন কথার বিখাস করে, সেই অবিশ্বাসী—সে নরাধম, দে গণ্ডসূর্থ। হেমচন্দ্র শতবার ভাবিভেছিলেন, "কেন আমি মুণালিনীর পত্র পড়িলাম না ? নব্দীপে কেন আসিয়াছে, তাহাই বা কেন জানিলাম না ?" পত্রথঞ্জনি বে বনে নিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন, ভাহা যদি সেথানে পাওয়া যায়, তবে তাহা যুক্ত করিয়া যতদৃর পারেন, ততদৃর মর্ঘাবগত হুইবেন, এইরূপ প্রজ্যাশা করিয়া একবার সেই বন পর্যান্ত গিয়াছিলেন: কিন্তু সেধানে বনতলম্ব অন্ধকারে কিছুই দেখিতে পায়েন नाहै। बाबू विशिष्ध नकन উড़ाইয়া नहेत्रा शिवादह। যদি তথন আপন দক্ষিণ বাছ ছেদন করিয়া দিলে হেমচন্দ্র সেই নিপিখণ্ডগুনি পাইতেন, তবে হেমচন্দ্র ভাহাও দিভেন।

আবার ভাবিতেছিলেন, "আচার্য্য কেন মিণ্যা কথা বলিবেন? আচার্য্য অত্যন্ত সভ্যনিষ্ঠ—কথনও মিণ্যা বলিবেন না। বিশেষ আমাকে পুলাধিক স্থেচ করেন— আনেন, এ সংবাদে আমার মরণাধিক বন্ত্রণা হইবে, কেন আমাকে ভিনি মিথা। কথা বলিরা এত বন্ত্রণা দিবেন? স্থার ভিনিও ক্ষেছাক্রেমে এ কথা বলেন নাই। আদি সদর্পে তাঁহার নিকট কথা বাহির করিয়া লইলাম—যথন
আমি বলিলাম যে, আমি সকলই অবগত আছি—তথনই
তিনি কথা বলিলেন। মিধ্যা বলিবার উদ্দেশ্য থাকিলে,
বলিতে অনিদ্ধুক হইবেন কেন? তবে হইতে পারে
হুষীকেশ তাঁহার নিকট মিধ্যা বলিয়া থাকিবে। কিন্তু
হুষীকেশই বা অকারণে গুরুর নিকট মিধ্যা বলিবে কেন?
আর মৃণালিনীই বা তাহার গৃহত্যাগ করিয়া নবদীপে
আসিবে কেন?"

যথন এইরপ ভাবেন, তথন হেমচন্দ্রের মুথ কালিমাময় হয়, ললাট ঘর্মসিক্ত হয়; তিনি শয়ন ত্যাগ করিয়া উঠিয়া বসেন; দস্তে অধর দংশন করেন, লোচন আরক্ত এবং বিক্ষারিত হয়; শ্লধারণ জন্ম হয় মুষ্টিবদ্ধ হয়। আবার মৃণালিনীর প্রেমময় মুথমগুল মনে পড়ে। অমনি ছিয়মূল রক্ষের ন্থায় শয়ায় পতিত হয়েন; উপাধানে মুথ লুকায়িত করিয়া শিশুর ন্থায় রোদন করেন। ক্ষেচন্দ্র ঐরপ রোদন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁছায় শয়নগৃহেয় ঘার উদ্বাটিত হইল। গিরিজায়া প্রবেশ করিল।

হেমচক্র প্রথমে মনে করিলেন, মনোরমা। তথনই শেথিলেন, সে কুস্থমময়ী মৃত্তি নছে। পরে চিনিলেন যে, গিরিস্লারা। প্রথমে বিশ্বিত, পরে আহলাদিত, শেবে কৌতুহলাক্রান্ত হইলেন। বলিলেন, "তুমি আবার কেন •়"

গিরিজারা কহিল, "আমি যুণালিনীর দাসী। মুণালিনীকে আপনি ত্যাগ করিয়াছেন। কৈন্ত আপনি
মুণালিনীর ত্যাজ্য নহেন। স্থতরাং আমাকে আবার
আসিতে হইয়াছে। আমাকে বেত্রাঘাত করিতে সাধ
থাকে, করুন। ঠাকুরাণীর জন্ম এবার তাহা সহিব স্থির
সঙ্কল করিয়াছি।"

এ তিরস্কারে হেমচন্দ্র অত্যন্ত অপ্রতিত হইলেন। বলিলেন, "তোমার কোন শল্পা নাই। স্ত্রীলোককে আমি মারিব না। তুমি কেন আসিয়াছ? মৃণালিনী কোথায়? বৈকালে তুমি বলিয়াছিলে, তিনি নবদ্বীপে আসিয়াছেন; নবদ্বীপে আসিয়াছেন কেন? আমি তাঁহার পত্র না পড়িয়াভাল করি নাই।"

গি। মৃণালিনী নবৰীপে আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন।

হেমচন্দ্রের শরীর কণ্টকিত হইল। এই মৃণালিনীকে কুলটা বলিয়া অবমানিত করিয়াছেন? তিনি পুনরপি গিরিজায়াকে কহিলেন, "মৃণালিনী কোথায় আছেন?"

গি। তিনি আপনার নিকট জন্মের শোধ বিদার

লইতে আসিয়াছেন। সরোবর-তীরে দাড়াইয়া আছেন। আপনি আস্থন।

এই বলিয়া গিরিজ্ঞায়া চলিয়া গেল। হেমচক্র তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন।

গিরিজায়া বাপীতীরে, যথায় মৃণালিনী সোপানোপবি বিসরাছিলেন, তথায় উপনীত হইল। হেমচক্রও তথায় আসিলেন। গিরিজায়। কহিল, "ঠাকুরাণী! উঠ ম রাজপুত্র আদিরাছেন।"

মৃণালিনী উটিয়া দাড়াইলেন। উভয়ে উভয়ের মুথ
নিরীক্ষণ করিলেন। মৃণালিনীর দৃষ্টিলোপ হইল; অশ্রজলে চকু পুরিয়া গেল। অবলম্বনশাথা ছিন্ন হইলে
যেমন শাখাবিলম্বিনী লভা ভূতলে পড়িয়া যায়, মৃণালিনী:
সেইক্লপ হেমচঞের পদমূলে পভিত হইলেন। গিরিজায়
অস্তরে গেল।

#### দশম পরিচেছদ।

#### এত দিনের পর!

হেমচন্দ্র মৃণালিনীকে হত্তে ধরিয়া তুলিলেন। উভ্তরে উভয়ের সমুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন।

এত কাল পরে ছই জনের সাক্ষাং হইল। যে দিন
প্রদোষকালে, ব্যুনার উপকূলে নৈদাখানিলসস্তাড়িও
বকুলমূলে দাঁড়াইরা, নীলামুম্মীর চঞ্চণ-তরঙ্গ-শিরে
নক্ষত্ররশির প্রতিবিম্ব নিরীক্ষণ করিতে করিতে উভরে
উভরের নিকট সজলনয়নে বিদার প্রহণ করিয়াছিলেন,
তাহার পর এই সাক্ষাং হইল। নিদাবের পর করা
গিয়াছে, বর্ধার পর শরং যায়, কিস্ত ইহাদের হুদয়
মধ্যে যে কত দিন গিয়াছে, তাহা কি ঋতুগণনায় গণিত
হইতে পারে ?

সেই নিশাথ সময়ে স্বচ্ছসলিলা-বাপী-তীরে, ছই জনে পরস্পর সমুখীন হইয়া দাঁড়াইলেন। চারিদিকে, সেই নিবিড় বন, ঘনবিশুস্ত লতাশ্রগ্বিশোভী বিশাল বিটপীন সকল দৃষ্টিপথ কদ্ধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল; সমুথে নীক লীরদখপ্তবং দীর্ঘিক। শৈবাল-কুমুদ-কছলার সহিত বিশ্বত মহিরাছিল। মাথার উপরে চন্দ্রনক্ষত্রকাদ সহিত আকাশ আলোকে হাসিতেছিল। চন্দ্রালোক—আকাশে, বৃক্ষ-শিরে, লতাপল্লবে, বাপীসোপানে, নীলজনে—সর্ব্বত মাসতেছিল। প্রকৃতি ম্পন্দহীনা, ধৈর্ঘ্যময়ী। সেই ধৈর্ঘ্যময়ী প্রকৃতির প্রসাদমধ্যে, মৃণালিনী হেমচন্দ্র মুধে দাঁড়াইলেন।

ভাষার কি শব্দ ছিল না ? তাঁহাদিগের মনে কি বলিবার কথা ছিল না ? যদি মনে বলিবার কথা ছিল, ভাষার শব্দ ছিল, তবে কেন ইহারা কথা কহে না ? তথন চক্ষ্র দেখাতেই মন উন্মন্ত—কথা কহিবে কি প্রকারে ? এ সমন্ত কেবলমাত্র প্রশাসীর নিকটে অবস্থিতিতে এত ক্ষম্ম যে, হদরমধ্যে অন্ত স্থাথের স্থান থাকে না। যে সে স্থাভোগ করিতে থাকে, সে, আর কথার স্থা বাসনা, করে না।

ুষ সময়ে এত কথা বলিবার থাকে যে, কোন্ কথা আগে ৰলিব ভাহা কেহ স্থির করিতে পারে না।

মন্ত্যভাষার এমন কোন্শক আছে যে, সে সমরে প্রযুক্ত হইতে পারে ?

🗟 ভাঁহার। পরস্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

হেমচক্র মৃণাদিনীর সেই প্রেমময় মৃথ আবার দেখিলেন
— ধ্বাকেশবাকো প্রভায় দ্র হইতে লাগিল। সে প্রন্থের
ছত্রে ছত্রে ত পবিত্রতা লেখা আছে। হেমচক্র তাঁহার
লোচনপ্রতি চাহিয়া রহিলেন; সেই অপূর্ব্ব আয়তনশালী,
ইন্দীবর-নিন্দী, অস্তঃকরণের দর্পণরূপ চক্ষ্:প্রতি চাহিয়া
রহিলেন—তাহা হইতে কেবল প্রেমাক্র বহিতেছে!—
সে চক্ষু যাহার, সে কি অবিখাসিনী!

হেমচক্র প্রথমে কথা কহিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মূণালিনী! কেমন আছ ?"

মৃণালিনী উত্তর করিতে পারিলেন না। এখনও তাঁহার চিত্ত শাস্ত হয় নাই; উত্তরের উপক্রম করিলেন, কিন্তু আবার চক্ষুর জলে ভাসিয়া গেল। কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, কথা সরিল না।

হেমচন্দ্র আবার জিজ্ঞাদা করিলেন, "তুমি কেন আসিয়াছ ?"

মৃণাণিনী তথাপি উত্তর করিতে পারিলেন না। হেমচক্র তাঁহার হস্ত ধারণ করিয়া সোপানোপরি বসাইলেন, স্বয়ং নিকটে বসিলেন, মৃণাণিনীর যে কিছু চিত্তের স্থিরতা ছিল এই আদরে তাহার লোপ হইল। ক্রমে ক্রমে তাঁহার মস্তক আপনি আদিয়া হেমচক্রের স্বজে ন্থাপিত হইল, মৃণালিনী তাহা জানিরাও জানিতে পারিলেন না। মৃণালিনী জাবার রোদন করিলেন— তাহার অঞ্জলে হেমচজ্রের স্কর, করুঃ প্লাবিত হইল। এ সংগারে মৃণালিনী বত স্থা অফুভূত করিরাছিলেন, তল্মধ্যে কোন স্থাই এই রোদনের ভূল্য নহে।

হেমচক্র আবার কথা কহিলেন, "মুণালিনি! আমি তোমার নিকট গুরুতর অপরাধ করিরাছি। সে অপরাধ আমার কমা করিও। আমি তোমার নামে কলছ রটনা গুনিরা তাহা বিখাস করিরাছিলাম। বিখাস করিবার কতক ফারণও ঘটিয়াছিল—ভাহা ভূমি দূর করিতে গারিবে। বাহা আমি জিজ্ঞাসা করি, তাহার পরিহার উত্তর দাও।"

র্ণালিনী হেমচজ্রের ইয় হইতে মন্তক না ভূলিয়া "কহিলেন, "কি ?"

হেমচন্ত্ৰ বলিলেন, "ডুমি ছবীকেশের গৃহত্যাগ করিলে কেন ?"

ে ঐ নাৰ প্ৰবণমাত্ৰ কুপিতা ফণিনীয় ভার মৃণালিনী মাথা তুলিল। কহিল, "ছবীকেশ আমাকে গৃহ হইতে বিদার করিয়া দিরাছে।"

হেষচক্র ব্যথিত হইলেন-স্বন্ধ নন্দিহান হইলেন--কিঞ্চিৎ চিল্লা করিলেন। এই অবকালে মুগানিনী

পুনরপি হেমচজের ক্ষে মঞ্চক রাখিলেন। সে সুধাননে শিরোরক্ষা এত সুধ বে, সুণালিনী ভাষাতে রঞ্জিত হইরা থাকিতে পারিলেন না।

হেমচন্দ্র বিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন তোমাকে শ্ববী-কেশ গৃহবহিদ্ধুত করিয়া দিল ?"

মূণালিনী হেমচজের হৃদরমধ্যে মূধ লুকাইলেন। ছাতি মূহরবে কহিলেন, "তোমাকে কি বলিব ? হৃবীকেশ আমাকে কুলটা বলিয়া ভাড়াইয়া দিয়াছে।"

প্রক্রমাত্র তীরের স্থার হেমচন্দ্র দীড়াইরা উঠিলেন। মৃণালিনীর মন্তক তাঁহার বক্ষক ুত হইরা সোপানে আহত হইন।

শ্যাপীরসি—নিজমুখে স্বীক্ষতা হইলি। এই কথা দক্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিরা হেমচক্র বেগে প্রস্থান করিলেন। পথে গিরিজারাকৈ দেখিলেন; গিরিজারা তাঁহার সজলজ্বলদভীম মূর্ত্তি দেখিরা চমকিরা দাঁড়াইল। লিখিতে লক্ষা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নর—হেম-চক্র পদাঘাতে গিরিজারাকে পথ হইতে অপক্ষতা করিলেন। বলিকেন, "ভূমি বাহার দৃতী, ভাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলম্বিত হইত।" এই বলিরা হেমচক্র চলিরা দেশেন।

যাহার ধৈষ্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হর, সে সংসারের সকল স্থাথে বঞ্চিত। কবি কল্পনা করিয়া-ছেন যে, কেবল অধৈষ্য মাত্র দোষে বীরশ্রেষ্ঠ জোণা-চার্যোর নিপাও হইলাছিল। "অশ্বথামা হতঃ" এই শব্দ ভনিয়া তিনি ধকুর্বাণ ত্যাগ করিলেন। প্রশাস্তর ঘারা স্বিশেষ তত্ত্ব লইলেন না। হেমচক্রের কেবল অধৈষ্য নহে—অবৈধ্য, অভিমান, ক্রোধ।

শীতলসমীরণময়ী উধার পিঞ্চল মূর্ত্তি বাপীতীর-বনে উদর হইল। তথনও মৃণালিনী আহত মস্তক ধারণ করিরা সোপানে বসিয়া আছেন। গিরিজায়া জিজ্ঞাসা করিল.

"ঠাকুরাণি, আঘাত কি:শুকতর বোধ হইতেছে ?" মুণালিনী কহিলেন, "কিসের আঘাত ?" গি। মাথায়।

মৃ। মাথায় আঘাত ? আমার মনে হয় না।



# চতুৰ্থ খণ্ড।



# চতুর্থ খণ্ড।

#### প্রথম পরিচেছদ।

## উর্ণনাভ।

যতক্ষণ মৃণালিনীর স্থেপর তারা ডুবিতেছিল, ততক্ষণ গোড়দেশের সৌভাগ্যশশাও সেই পথে যাইতেছিল। যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে উর্ণনাতের আয় বিরলে বিদয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জভ্ত জাল পাতিতেছিল। নিনীথ সময়ে নিভ্তে বিদয়া ধর্মাধিকার পশুপতি, নিজ দক্ষিণহস্তত্বরূপ শান্তশীলকে ভংসনা করিতেছিলেন, "শান্তশীল। প্রাতে যে সংবাদ

দিয়াছ, তাহা কেবল ভোমার অদক্ষতার পরিচয় মাত্র। তোমার প্রতি আর কোন ভার দিবার ইচ্ছা নাই।"

শান্তশীল কহিল, "যাহা অসাধ্য, তাহা পারি নাই। অন্তকার্য্যে পরিচয় গ্রহণ করুন।"

- প। সৈনিকদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইতেছে ?
- শা। এই যে, আমাদিগের আজ্ঞানা পাইলে কেহ নাসাজে।
- প। প্রান্তপাল ও কোষ্ঠপালদিগকে কি উপদেশ দেওয়া হইয়াছে ?
- শা। এই বলিরা দিয়াছি যে, অচিরাৎ ববন সম্রাটের নিকট হইতে কর লইরা করজন ববন দৃতত্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে।
- প। দামোদর শর্মা উপদেশানুষায়ী কার্য্য করিয়াছেন কি না ?
- শা। তিনি বড় চতুরের স্থায় কার্য্য নির্বাহ করিয়া-ছেম।
  - ু প। সে কি প্রকার ?
- শা। তিনি একথানি পুরাতন গ্রন্থের একথানি পত্র পরিবর্ত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রচিত কবিতাগুলি বদাইয়াছিলেন। তাহা লইয়া অভ প্রাক্লে রাজাকে

শ্রবণ ফরাইয়াছেন এবং মাধুরাচার্য্যের অনেক নিন্দা করিয়াছেন।

প'। কবিতায় ভবিষাৎ গৌড়বিজেতার রূপ্বর্ণনা সবিস্তারে লিখিত আছে। সে বিষয়ে মহারাজ কোন অনুসন্ধান করিয়াছিলেন •

শা। করিয়াছিলেন। মদনসেন সম্প্রতি কাশীধাম হইতে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, এ সংবাদ মহারাজ অবগত আছেন। মহারাজ কবিতার ভবিষ্যৎ গৌড়জেতার অবয়্ব বর্ণনা শুনিয়া তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইলেন। মদনসেন উপস্থিত হইলে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, তুমি মগণে যবন-রাজপ্রতিনিধিকে দেথিয়া আসিয়াছ?" সে কহিল "আসিয়াছ।" মহারাজ তথন আজ্ঞা করিলেন, "সে দেথিতে কি প্রকার বিবৃত কর।" তথন মদনসেন, বথ্তিয়ার খিলিজির যথার্থ যে রূপ দেথিয়াছেন, তাহাই বিবৃত করিলেন। কবিতাতেও সেইরূপ বর্ণিত ছিল। স্থতরাং গৌড়জয় ও তাঁহার রাজ্যনাশ নিশ্চিত বলিয়া ব্যিলেন।

প। তাহার পর ?

শা। রাজা তথন রোদন করিতে লাগিলেন। কহিলেন, "আমি এ বৃদ্ধ বয়সে কি করিব ? সপরিবারে ববনহন্তে প্রাণে নই হইর দেখিতেছি!" তথন দামাদর শিক্ষামত কহিলেন, "মহারাজ! ইহার সন্থপার এই বে, অবসর থাকিতে থাকিতে আপনি সপরিবারে তীর্থযাত্রা করুন। ধর্মাধিফারের প্রতি রাজকার্য্যের ভার দিয়া যাউন। ভাহা হইলে আপনার শরীর রক্ষা হইবে। পরে শাস্ত্র মিধ্যা হয়, রাজ্য পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন।" রাজা এ পরামর্শে সম্ভন্ত হইরা নৌকাসজ্জা করিতে আদেশ করিয়াছেন। অচিরাৎ সপরিবারে তীর্থযাত্রা করিবেন।

প। দামোদর সাধু। তুমিও সাধু। এখন আমার
মনস্বামনা সিদ্ধির সম্ভাবনা দেখিতেছি। নিতান্ত পক্ষে
বাধীন রাজা না হই, ধবন-রাজ-প্রতিনিধি হইব। কার্য্যসিদ্ধি হইবে, তোমাদিগকে সাধ্যমত পুরন্ধত করিতে
ক্রটি করিব না, তাহা ত জান। একশে বিদাস হও।
কাল প্রাতেই বেন তীর্থ্যাত্রার'জন্ম নৌকা প্রস্তুত ধাকে।

नाखनीन दिलाय श्हेन।

#### দ্বিতীয় পরিচেদ।

#### বিনা সূতার হার।

পশুপতি উচ্চ অট্টালিকার বহুত্তা সমন্তিবাহারে বাস করিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার পুরী কানন হইতেও অক্ষকার। গৃহ বাহাতে আলো হয়, ত্রী পুত্র পরিবার— এ সকল তাঁহার গৃহে ছিল না।

অন্ত শান্তশীলের সহিত কথোপকথনের পর, পশুপতির সেই সকল কথা মনে পড়িল। মনে ভাবিলেন, "এভ কালের পর বৃঝি এ অন্ধকার পুরী আলো হইল—বদি জগদলা অন্তক্লা হয়েন, তবে মনোরম। এ অন্ধকার দুচাইবে।"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পশুপতি, শর্মনের পূর্বে অইভুজাকে নির্মিত প্রণামবন্দনাদির জ্বন্ত দেবীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া দেখিলেন বে তথার মনোর্মা বিদিয়া আছে।

পণ্ডপতি কহিলেন, "মনোরমা, কথন আসিলে?" মনোরমা পূজাবশিষ্ট পুসাগুলি লইয়া বিনাহত্ত্তে মালা গাঁথিতেছিল। কথার কোন উত্তর দিল না। পশুপতি কহিলেন, "আমার সঙ্গে কথা কও। যতক্ষণ তুমি থাক, ততক্ষণ সকল যন্ত্রণা বিশ্বত হই।"

মনোরমা শুথ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। পশুপতির মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল, ক্ষণেক পরে কহিল, "আমি তোমাকে কি বলিতে আদিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার মনে হইতেছে না।"

পণ্ডপতি কহিলেন, "তুমি মনে কর। আমি অপেক। করিতেছি।"

পশুপতি বসিয়া রহিলেন, মনোরমা মালা গাঁথিতে লাগিল।

অনেককণ পরে পশুপতি কহিলেন, "আমারও কিছু বলিবার আছে, মনোযোগ দিয়া শুন। আমি এ বয়স পর্যান্ত কেবল বিদ্যা উপার্জ্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম করি নাই বাহাতে অফুরাগ তাহাই করিয়াছি, দারপরিপ্রহে অফুরাগ নাই, এজন্ত তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্যান্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্যান্ত মনোয়মা-লাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্ত এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বদি জালীখরী অন্থাহ করেন, তবে ছই চারি দিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তৃমি বিধবা বলিরা বে বিক্লাশালীর প্রমাণের দারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব। কিন্তু জহাতে দিতীয় বিদ্ন এই বে, তৃমি কুলীনকস্তা, জনার্দন শর্মা কুলীনপ্রেষ্ঠ, আমি শ্রোতির।"

মনোরমা এ সকল কথার কর্ণপাত করিতেছিল কি
না সন্দেহ। পশুপতি দেখিলেন যে মনোরমা চিন্ত
হারাইরাছে। পশুপতি, সরলা অবিক্লতা বালিকা
মন্থেরমাকে ভালবাসিতেন,—প্রৌঢ়া তীক্ষবৃদ্ধিশালিনী
মন্থেরমাকে ভর করিতেন। কিন্ত অদ্য ভাবান্তরে
সন্তই হইলেন না। তথাপি পুনক্ল্যম করিয়া পশুপতি
কহিলেন, "কিন্ত কুল্রীতি ত শাল্পমূলক নহে, কুল্নাশে
ধর্মনাশ বা আতিশ্রংশ হয় না। তাঁহার অজ্ঞাতে যদি
তোমাকে বিবাহ করিতে পারি, তবে ক্ষতিই কি 
পুত্রি
সন্তত হইলেই, তাহা পারি। পরে তোমার পিতার্মই
জানিতে পারিলে বিবাহ ত ফিরিবে না।"

মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল প্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটা ক্ষণবর্ণ মার্ক্সার তাছার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাস্ত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল।
পরাইতে মালা খুলিয়া গেল। মনোরমা তথন আপন
মস্তক হইতে কেশগুছে ছিন্ন ক্লবিয়া, তৎস্ত্রে আবার
মালা গাথিকে লাগিল।

পশুপতি উত্তর না পাইরা নিঃশব্দে মালাকুস্থমমধ্যে মনোরমার অহুপম অহুলির গতি মুগ্ধলোচনে দেখিতে গাগিলেন।

# তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

#### বিহর্ক্ষা পিঞ্জরে।

পশুপতি মনোরমার বুদ্ধিপ্রদীপ আলিবার আনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু ফলোংপত্তি কঠিন ইইল। পরিশেষে বলিলেন, "মনোরমা, রাত্রি অধিক ইইয়াছে। আমি শরনে যাই।"

মনোরনা অস্লানবদনে কহিলেন—"বাও।"
পশুপত্তি শরনে গেলেন না। বসিরা মালা গাঁথা
দেখিতে লাগিলেন। আবার উপায়ান্তর স্বরূপ, ভয়স্চক

চিন্তার আবির্ভাবে কাব্যাসিদ্ধ হইবেক ভাবিরা, মনোরমাকে ভীতা করিবার জন্ম পশুপতি কহিলেন, "মনোরমা, যদি হাতমধ্যে যবন আইদে, তবে তুমি কোগার বাইবে ?"

মনোরমা মালা হইতে মুধ না তৃষিয়া ক**হিল,** "বাটাতে থাকিব।"

প্রপতি কহিলেন, "বাটীতে ভোমাকে কে রক্ষা করিবে γ"

মনোরমা পূর্ববং অন্ত মনে কহিল, "জানি না; নিরুপায়।"

পশুপতি আবার জিজাসা করিলেন, "ভূমি আমাকে কি বলিতে মন্দিরে আসিয়াছ ?"

ম। দেবতা প্রণাম করিতে।

পশুপতি বিরক্ত হইলেন। কহিলেন, "তোমাকে মিনতি করিতেছি, মনোরমা," এইবার বাহা বলিতেছি, তাহা মনোযোগ দিয়া গুন—তুমি আজিও বল, আমাকে বিবাহ করিবে কি না ?"

মনোরমার মালা গাঁথা সম্পন্ন হইয়াছিল—দে একটা কৃষ্ণবর্ণ মার্জারের গলার পরাইতেছিল। পশুপতির কথা কর্ণে গেল না। মার্জার মালা পরিধানে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিতেছিল—যভবার মনোরমা মালা ভারার গলার, দিতেছিল, তত্ত্বার সে মালার ভিতর হইডে
মন্তক বাহির করিয়া লইতেছিল—মনোরমা কুন্দনিন্দিত
মন্তে অধরদংশন করিয়া দ্বং হাসিতেছিল, আর
আবার মাঝা তাহার গলার দিতেছিল। পশুপতি
অধিকতর বিরক্ত হইয়া বিড়ালকে এক চপেটাখাত করিলেন—বিড়াল উর্জলাক্ল হইয়া দ্রে পলায়ন করিল।
মনোরমা সেইয়প দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করহ
মালা পশুপতিরই মন্তকে পরাইয়া দিল।

মার্জ্ঞার-প্রসাদ মন্তকে পাইয়া রাজপ্রসাদভোগী
ধর্ম্মাধিকার হতবৃদ্ধি হইয়া রহিলেন। অয় জ্রোধ হইল—
কিন্তু দংশিতাধরা হাস্তমন্ত্রীর তৎকালীন অমুপম রূপমাধুরী
দেখিয়া তাঁহার মন্তক ঘুরিয়া গেল। ভিনি মনোরমাকে
আনিক্লন করিবার জন্ত বাছ প্রসারণ করিলেন—অমনি
মনোরমা লক্ষ্ণ দিয়া দ্রে দাঁড়াইল—পশ্বিমধ্যে উল্লভকণা কাল্যপ দেখিয়া পথিক বেমন দুরে দাঁড়ায়, সেইয়প
দাঁড়াইল।

পণ্ডপতি অপ্রতিভ হইলেন; ক্ষণেক মনোরমার মুধব্যক্তি চাহিতে পারিলেন না---পরে চাহিয়া দেখিলেন---মনোরমা প্রোচ্বরঃপ্রক্রমুখী মহিমামনী স্কুলরী।

<del>বঙ্গতি কহিলেন, "মনোরমা, দোব ভাবিও রা।</del>

ভূমি আমার পদ্ধী—আমাকে বিব্লাহ কর।" মনোরমা গণ্ডপতির মুখ প্রতি তীত্র কটাক্ষ করিয়া কহিল,

**"পশুপতি! কেশবে**র কন্সা কোথায় ং"

পশুপতি কহিলেন, "কেশবের মেয়ে কোঁথায় জানি না—জানিতেও চাহি না। তুমি আমার একমাত্র পত্নী।"

ম। আমি জানি কেশবের মেয়ে কোথায়—বলিব ?

পশুপতি অবাক্ ২ইয়া মনোরমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন। মনোরমা বলিতে লাগিল.

"একজন জ্যোতির্বিদ্ গণনা কবিরা বলিয়াছিল যে, কেশবের মেয়ে অয়বয়সে বিধবা হইয়া স্বামীর অয়ুমৃতা হইবে। কেশব এই কণায়, অয়কালে মেয়েকে হারাইবার ভয়ে বড়ই ছঃথিত হইয়াছিলেন। তিনি ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রন্থ করিলেন, কিন্তু বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভয়সায় বিবাহের রাত্রিতেই মেয়ে লইয়া প্রয়াগে পলায়ন করিলেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল য়ে, তাঁহার মেয়ে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ কম্মিন্ কালে না পাইডে পারেন। দৈবাধীন কিছুকাল পরে, প্রয়াগে কেশ-বের মৃত্যু হইল। তাঁহার মেয়ে প্রেই মাতৃহীনা হইয়াছিল—এখন মৃত্যুকালে কেশব হৈমবতীকে আচা- কেশব, আচার্য্যকে এই কথা বলিয়া গেলেন, "এই অনাথা নেয়েটীকে আপনার গৃহে রাথিয়া প্রতিপালন করিবেন। ইহার স্থামী পশুপতি—কিন্তু স্থোতির্ব্বিদের। বলিয়া গিরাছেন বে, ইনি অল্ল বরসে স্থামীর অহমৃতা হইবেন। অতএব আপনি আমার নিকট স্থীকার কর্মন।, এই মেয়েকে কথনও বলিবেন না বে, পশুপতি ইহাব স্থামী। অথবা পশুপতিকে কথন জানাইবেন না বে ইনি তাঁহার দ্বী।"

"সাচার্যা সেইরূপ অঙ্গীকার করিলেন। সেই পর্যান্ত তিনি তাহাকে পরিবারস্থ করিয়া, প্রতিপালন করিয়া, তোমার মঙ্গে বিবাহের কথা লুকাইয়াছেন।"

প। এখন সে কন্তা কোথায় ?

ম। আমিই কেশবের মেয়ে—জনার্দ্ধন শর্মা তাঁহার কালাধ্য।

পশুপতি চিত্ত হারাইলেন; তাঁহার মন্তক ঘুরিতে লাগিল। তিনি বাঙ্নিশন্তি না করিয়া প্রতিমাসমীপে সাইক্ষে প্রণিপাত করিলেন। পরে গাতোথান করিয়া মনোরমাকে বক্ষে ধারণ করিতে গেলেন। মনোরমা পূর্ববং সরিয়া দাঁড়াইল। কহিল,

্"এখন নয়—আরও কথা আছে।"

- প। মনোরমা—রাক্ষণী! এত্রদিন কেন আমাকে এ অন্ধকারে রাথিয়াছিলে ?
- ম। কেন! ভূমি কি আমার কথায় বিশাস করিতে?
- প। মনোরমা, তোমার কথায় কবে আমি অবিখাদ করিয়াছি? আর যদিই আমার অপ্রত্যয় জন্মিত, তবে আমি জনার্দ্ধন শর্মাকে জিজ্ঞাদা করিতে পারিতাম।
- ম। জনার্দন কি তাহা প্রকাশ করিতেন ? তিনি শ্রিয্যের নিকট সত্যে বন্ধ আছেন।
  - প। তবে তোমার কাছে প্রকাশ করিলেন কেন १
- ম। তিনি আমার নিকট প্রকাশ করেন নাই।

  একদিন গোপনে ব্রাহ্মণীর নিকট প্রকাশ করিতেছিলেন।

  আমি দৈবাৎ গোপনে শুনিরাছিলাম। আরও আমি বিধবা

  বলিরা পরিচিতা। তুমি আমার কথার প্রত্যের করিলে
  লোকে প্রত্যের করিবে কেন ? তুমি লোকের কাছে
  নিন্দনীয় না হইরা কি প্রকারে আমাকে গ্রহণ করিতে?
- প। আমি সকল লোককে একত্র করিয়া তাহা-দিগকে বুঝাইরা বলিতাম।
  - ম। ভাল, তাহাই হউক,—জ্যোতির্বিদের গণনা ?
  - প। আমি গ্রহণান্তি করাইতাম। ভাল, যাহা

হইবার তাহা হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বদি আনি রক্ত পাইয়াছি, তবে আর তাহা গলা হইতে নামাইব না। তুমি আর আমার বর ছাড়িয়া বাইতে পারিবে না।

মনোরমা কুহিল, "এ ঘর ছাড়িতে হইবে। পশুপতি ! আমি বাহা আজি বলিতে আসিয়াছিলাম, তাহা
বলি শুন। এ ঘর ছাড়। তোনার রাজ্যলাভের ছ্রাশা
ছাড়। প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়
চল, আমরা কাশাধামে যাত্রা করি। সেইখানে আমি
তোমার চরণসেবা করিয়া জন্ম সার্থক করিব। যে দিন
আমাদিগের আয়ৢঃশেষ হইবে, একত্রে পরমধামে যাত্রা
করিব। যদি ইহা স্বীকার কর—আমার ভক্তি অচলা
থাকিবে। নহিলে—"

প। নহিলে কি ?

মনোরমা তথন উন্নতমুখে, স্বাম্পলোচনে, দেবী-প্রতিমার সম্মুথে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে, গদগদকণ্ঠে কহিল, "নহিলে, দেবীসমক্ষে শপথ করিতেছি, তোমার আমার এই সাক্ষাৎ, এ জন্মে আর সাক্ষাৎ হইবে না।"

পত্তপতিও দেবীর সমক্ষে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া দাঁড়াই-লেন। বলিলেন,

"মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন

থাকিতে তুমি আমার বাড়ী ছাড়িরা যাইতে পারিবে না।
মনোরমা, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, দে পথ
হতে ফিরিবার উপার থাকিলে আমি ফিরিভাম—
তোমাকে লইরা দর্বভাগী হইরা কাণীযাত্রী করিতাম।
কিন্তু অনেক দূর গিরাছি। আর ফিরিবার উপার নাই—
যে গ্রন্থি বাঁধিরাছি ভাহা আর ফিরিবার উপার নাই—
যে গ্রন্থি বাঁধিরাছি ভাহা আর ফিরিবার উপার না। যাহা
ঘাঁতবার ভাহা ঘটিরাছে। ভাই বলিয়া কি আমার পরমপ্রথে
আমি বঞ্চিত হইব ? তুমি আমার জ্রী, আমার কপালে
যাই থাকুক, আমি ভোমাকে গৃহিণ্য করিব। তুমি ক্ষণেক
অপেক্ষা কর—আমি শীঘ্র আসিতেছি।" এই বিধারা
পশুপতি মন্দির হইতে নিজ্রান্ত হইয়া গেলেন। মনোরমার
চিত্তে সংশ্র জ্রিল। সে ্রিন্তভান্তঃকরণে কিয়ংকণ
মন্দিরমধ্যে দাঁড়াইয়া রহিল। আর একবার পশুপতির
নিক্ট বিধার না লইয়া যাইতে পারিল না।

অন্নকাল পরেই পশুপতি ফিরিয়া আসিলেন। বাল-লেন, "প্রাণাধিকা! আজ আর তুমি অনাকে তাল করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল ছার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

यत्नात्रमा विरुत्ती शिक्षरत वह्न रहेन।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

#### যবনদূত---যমদূত বা।

বেলা প্রহরেকের সময় নগরবাসীরা বিশ্বিতলোচনে দেখিল, কোন অপরিচিতজাতীর সপ্তদশ অখারোহী পুরুষ রাজপথ অতিবাহিত করিয়া রাজভবনাভিমুথে যাইতিছে। তাহাদিগের আকারেঙ্গিত দেখিয়া নবন্ধীপরাসীরা ধন্তবাদ করিতে লাগিল। তাহাদিগের শরীর আয়ত, দীর্ঘ অথচ পুষ্ট; তাহাদিগের বর্ণ তপ্তকাঞ্চনসন্নিত; তাহাদিগের মুখমণ্ডল বিস্তৃত, ঘনকৃষ্ণশাঞ্চরাজিক্তিত; নরন প্রশন্ত, জালাবিশিষ্ট। তাহাদিগের পরিছেদ অনর্থক চাকচিক্যবিবর্জিত; তাহাদিগের যোজ্বেশ; সর্বাঙ্গ প্রহরণজানমন্তিত, লোচনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। আর বে সকল সিম্নুপার-জাত অখপুঠে তাহারা আরোহণ করিয়া যাইতেছিল, তাহারাই বা কি মনোহর! পর্বাত্ত-শিলাথণ্ডের তার রহদাকার, বিমাজ্জিতদেহ, বক্রপ্রীব, বন্ধারোধ-অসহিষ্ণু, তেজোগর্ব্বে নৃত্যশীল! আরোহীরা কি বা তচ্চালন-কৌশলী—অবলীলাক্রমে সেই কৃষ্কবায়ু-

তুল্য তেজঃপ্রথব অশ্ব সকল দন্ধিত করিতেছে। দেথিরা গৌড়বাসীরা বহুতর প্রশংসা করিল।

সপ্তদশ অখারোহী দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় অধরেষ্ঠি সংশ্লিপ্ট করিয়া নীরবে রাজপুরাভিমুখে চলিল। •কোতৃহলবশতঃ কোন নগরবাসী কিছু জিজ্ঞাসা করিলে, সমভিব্যাহারী একজন ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া দিতে লাগিল, "ইহারা যবন রাজার দৃত।" এই বলিয়া ইহারা প্রান্তপাল ও কোঠপালদিগের নিকট পরিচয় দিয়াছিল—এবং পশুপতির আজ্ঞাক্রমে সেই পরিচয়ে নির্বিত্যে নগরমধ্যে প্রবেশ লাভ করিল।

সপ্তদশ অখারোহী রাজ্বারে উপনীত হইল। বৃদ্ধরাজার শৈথিলো আর পশুপতির কোশলে রাজপুরী প্রায় রক্ষকহীন। রাজসভা ভঙ্গ হইয়াছিল—পুরীমধ্যে কেবল পৌরজন ছিল মাত্র—অল্লসংখ্যক দৌবারিক দ্বার রক্ষা করিতেছিল। একজন দৌবারিক জ্ঞিজাসা করিল, "তোমরা কি জ্ঞা আদিয়াছ ?"

যবনেরা উত্তর করিল, "আমরা যবন রাজপ্রতিনিধির দৃত্ত; গৌড়রান্দের সহিত সাক্ষাং করিব।"

দৌবারিক কহিল, "মহারাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর একণে
অন্তঃপুরে গমন করিয়াছেন—এখন দাক্ষাৎ হইবে না।"

ষবনেরা নিষেধ না তেনিয়া মুক্ত ছারপথে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। সর্বাগ্রে একজন থব্দকায়, দীর্ঘ-বাহু কুরূপ যবন। ছুর্ভাগ্যবশতঃ দৌর্বারিক তাহার গতিরোধজন্ত শৃধহন্তে তাহার সন্মুখে দাঁড়াইল। কহিল, "ফের—নচেৎ এখনই মারিব।"

"আপনিই তবে মর!" এই বলিয়া ক্লাকার ববন দৌবারিককে নিজকরন্থ তরবারে ছিল্ল করিল। দৌবারিক প্রাণত্যাগ করিল। তথন আপন সঙ্গীদিগের মুথাবলোকন করিয়া ক্ল্কায় যবন কহিল, "এক্ষণে আপন আপন কার্য্য কর।" অমনি বাকাহীন বোড়শ অহারোহীদিগের মধ্য হইতে ভীবণ ক্লয়ধ্বনি সমুখিত হইল। তথন সেই বোড়শ যবনের কটিবন্ধ হইতে বোড়শ অসিফলক নিগো-বিত হইল—এবং অশনিসম্পাতসদৃশ তাহারা দৌবারিক-দিগকে আক্রমণ করিল। দৌবারিকেরা রণসজ্জায় ছিল না—অকস্মাৎ নিক্লদ্যোগে আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্রার কোন চেষ্টা করিতে পারিল না—মুহুর্ভমধ্যে সকলেই নিহত হইল।

কুজকার যবন কহিল, "যেথানে যাহাকে পাও, বধ কর। পুরী অরক্ষিতা—বৃদ্ধ রাজাকে বধ কর।"

তথন যবনেরা পুরমধ্যে তাড়িতের স্থায় প্রবেশ করিয়া

বালবৃদ্ধবনিতা পৌরজন যেথানে যাহাকে দেখিল তাহাকে অসি দারা ছিন্নস্তক, অথবা শূলাগ্রে বিদ্ধ করিল।

পৌরজন তুমূল আর্ত্তনাদ করিয়া ইতস্কৃতঃ পলায়ন করিতে লাগিল। সেই বোর আর্ত্তনাদ, অন্তঃপুরে যথা বৃদ্ধ রাজা ভোজন করিতেছিলেন, তথা প্রবেশ করিল। 'ঠাহার মুখ শুকাইল। জিজ্ঞাসা করিলেন;' "কি ঘটি-য়াছে—ধ্বন আসিয়াছে ?"

পলায়নতৎপর পোরজনেরা কহিল, "যবন সকলকে বধ করিয়া আপনাকে বধ করিতে আসিতেছে।"

কবলিত অন্নগ্রাস রাজার মুখ হইতে পড়িয়া গেল। তাঁহার শুদ্ধনরীর জলস্রোতঃপ্রহত বেতদের ন্যার কাঁপিতে লাগিল। নিকটে রাজমহিষী ছিলেন—রাজা ভোজন-পাত্রের উপর পড়িয়া যান দেথিয়া, মহিষী তাঁহার হস্ত ধরিলেন; কহিলেন,

"চিস্তা নাই—আপনি উঠুন।" এই বলিয়া তাঁহার হস্ত ধরিয়া তুলিলেন। রাজা কলের পুত্তলিকার স্থায় দাড়াইয়া উঠিলেন।

মহিধী কহিলেন, "চিস্তা কি ? নৌকায় সকল দ্রব্য গিয়াছে, চলুন, আমরা থিড়কী দ্বার দিয়া সোণারগঃ বাতা করি।" এই বলিয়া মহিনী রাজার অধোত হস্ত ধারণ করিয়া থিড়কীবারপথে স্থবর্ণগ্রাম যাত্রা করিলেন। সেই রাজ-কুলকলম্ব, স্কামর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষীও যাত্রা করিলেন।

বোড়শ সহচর লইরা মর্কটাকার বথ্তিয়ার থিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বংশর পরে ধবন-ইতিহাসবেতা মিন্হাজ্উদীন এইরপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিধাা, তাহা কে জানে। যথন মহুষোর লিখিত চিত্রে দিংহ পরাজিত, মহুষা সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইরাছিল, তথন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত ? নহুষা মূষিকতুলা প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্ভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই হুর্মলা, আবার তাহাতে শত্রুহে চিত্রফলক।

#### পঞ্চম পরিচেছদ।

#### कान हिँ ज़िन।

গৌড়েশবপুরে অধিষ্ঠিত হইয়াই বথ্তিয়ার খিলিঞ্চি ধর্মাধিকারের নিকট দৃত প্রেরণ কলিলেন। ধর্মাধিকারের সহিত সাক্ষাতের অভিলাষ জানাইলেন। তাঁহার সহিত যবনের সন্ধিনিবন্ধন হইয়াছিল, তাহার ফলোং-পাদনের সময় উপস্থিত!

পশুপতি ইউদেবীকে প্রণাম করিয়া, কুপিতা মনোরমার নিকট বিদায় নইয়া, কদাতিং উল্লিফি—কদাতিং শক্তিত চিত্তে যবনস্থীপে উপস্থিত ইংলেন। বথ্তিয়ার থিলিঞ্জি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে তাঁহার অভিবাদন করিলেন এবং কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। পশুপতি রাজভ্তাবর্গের রক্তনদীতে চরণ প্রকালন করিয়া আসিয়াছেন, সহসা কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। বথ্তিয়ার থিলিঞ্জি তাঁহার চিত্তের ভাব বুঝিতে পারিয়া কহিলেন,

"পঞ্চিত্র ! রাজ্বসিংহাসন আরোহণের পথ কুম্মার্ড

নহে। এ পথে চলিতে গেলে, বন্ধুবর্গের অন্থিমুও সর্বাদা পদে বিদ্ধ হয়।"

পশুপতি কহিলেন, "সত্য। কিন্তু যাহারা বিরোধী, তাহাদিগেরই বধ আবস্থক। ইহারা নির্কিরোধী।"

বণ্তিরার কৈছিলেন, "আপনি কি শোণিতপ্রবাঞ্ দেখিয়া, নিজ অঙ্গীকার স্মরণে অস্থাঁ হইতেছেন ?"

পশুপতি কৃহিলেন, "যাহা স্বীকার করিয়াছি, তাহা অবশ্য করিব। মহাশয়ও যে তদ্রপ করিবেন, তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই।"

বথ। কিছুমাত সংশয় নাই। কেবলমাত আমাদিগের এক যাক্রা আছে।

প। আজ্ঞাকর্ণন।

ব। কুতব্উদ্দীন গোড়শাসনভার আপনার প্রতি
অর্পণ করিলেন। আজ হইতে, আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিন
নিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সঙ্কর এই বে,
ইস্লাম্ধ্র্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্য্যে সংলিপ্ত
হইতে পারিবে না। আপনাকে ইস্লামধর্ম অবলম্বন
করিতে হইবে।

পশুপতির মুখ শুকাইল। তিনি কহিলেন, "সন্ধির সময়ে এক্নপ কোন কথা হয় নাই।" ব। বিদি না হইয়া থাকে,, তবে সেটা আছিমাত।
আর এ কথা উত্থাপিত না হইলেও আপনার স্তায় বৃদ্ধিন
মান ব্যক্তি দারা অনাগাসেই অস্থমিত হইয়া থাকিবে।
কেন না এমন কথনও সম্ভবে না যে, মুসল্লানেরা বালালা
জয় করিয়াই আবার হিন্দুকে রাজ্য দিবে।

প। আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া আপনার নিকট পরিচিত হইতে পারিলাম না।

ব। না ব্ৰিয়া থাকেন এখন ব্ৰিলেন; আপনি যবনধৰ্ম অবলয়নে ভিরসঞ্চল হউন।

প। (সদপে) আমি স্থিরসকল হইরাছি যে, ববন-সমাটের সামাজ্যের জন্তও সনাতন ধর্ম ছাড়িয়া নরকগামী হইব না।

ব। ইহা আপনার ভ্রম! বাহাকে সনাতন ধর্ম বলিতেছেন, সে ভূতের পূজী মাত্র। কোরাণ-উক্ত ধর্মই সত্য ধর্ম। মহম্মদ ভজিয়া ইহকাল পরকালের মঙ্গল-সাধন করুন।

পশুপতি ঘবনের শঠতা বুঝিলেন। তাহার অভিপ্রার এই মাত্র বে, কার্যাসিদ্ধি করিরা নিরদ্ধ সদ্ধি ছলক্রমে ভঙ্গ করিবে। আরও বুঝিলেন, ছলক্রমে না পারিলে, বলক্রমে করিবে। অভঞ্র কপটের সহিত কাপটা অবলম্বন না করিয়া দর্শ ক্রিয়া ভাল করেন নাই। তিনি কণেক চিন্তা করিয়া কহিলেন, "রে আজ্ঞা। আনি আজ্ঞানুবর্তী হইব।"

বধ্তিষার ও তাঁহার মনের ভাব ব্রিলেন। বধ্তিষার যদি পশুপতির অপেক্ষা চতুর না হইতেন, তবে এত সহজে গৌড়জয় করিতে পারিতেন না। বঙ্গভূমির অদৃষ্ট নিপি এই বে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্বোই ইংার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইংার ঘিতায় পরিচম্ছান।

বণ্ডিযার কহিলেন, "ভাল, ভাল। আজ আমাদিগের "ডড দিন। এরূপ কার্য্যে বিলম্বের প্রয়োজন নাই। আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন।"

পশুপতি দেখিলেন, সর্কানাশ। বলিলেন, একবার মাত্রু অবকাশ দিউন, পরিবারগণকে লইরা আসি, সপরিবারে একেবারে দীক্ষিত হইব।"

বর্থতিয়ার কহিলেন, "আমি তাঁহাদিগকে আনিতে নোক পাঠাইতেছি। আপনি এই প্রহরীর সঙ্গে গিয়া বিশ্রাম কম্বন।"

প্রহুরী আসিয়া পণ্ডপতিকে ধরিল। প্রুপত্তি

কুদ হইয়া কহিলেন, "সে.কি? আমি কি বন্ধী হইলাম ?"

ৰথ্তিয়ার কহিলেন, "আপাততঃ তাহাই বটে !"
পশুপতি রাজপুরীমধ্যে নিক্ষদ্ধ হইলেন। উর্ণনাভের
জাল ছিঁড়িন—সে জালে কেবল স্বয়ং গুড়িত হইল।

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুছিমান্
বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন,
যে ব্যক্তি শক্রকে এতদ্র বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া
তাহাদিগের অধিক্বত প্রীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার
চত্রতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন।
এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্ণনাভ জাল
পাতে, যুদ্ধ করে না।

সেই দিন রাত্রিকালে মহাবন হইতে বিংশতি সংশ্র ববন আসিয়া নবদীপ প্লাবিত করিল। নবদীপ-ক্ষয় সম্পন্ন হইল। বে স্থা সেই দিন অস্ত গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে শা? উদয় অস্ত উভয়ই ত স্বাভাবিক নিয়ম!

## यर्छ अद्गिटाइम ।

#### পিঞ্জর ভাঙ্গিল।

যতক্ষণ পশুপতি গৃহে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি মনে!রমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছিলেন। বখন তিনি ব্বনদশনে গেলেন, তখন তিনি গৃহের সকল দার ক্র করিয়া
শাস্তশীলকে গৃহরকায় রাখিয়া গেলেন।

পশুপতি যাইবামাত্র, মনোরমা পলায়নের উদ্যোগ
করিতে লাগিল। গৃহের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করিতে
লাগিল। পলায়নের উপযুক্ত কোন পথ মুক্ত দেখিল
না। অতি উর্দ্ধে কতকগুলি গবাক্ষ ছিল, কিন্তু তাহা
হুরারোহ; তাহার মধ্য দেয়া মন্থ্যশনীর নির্গত
হুইবার সন্তাবনা ছিল না; আর তাহা ভূমি হুইতে এত
উচ্চ বে, তথা হুইতে লক্ষ্ক দিয়া ভূমিতে পড়িলে অস্থি
চূর্ণ হুইবাব সন্তাবনা। মনোরমা উন্মাদিনী; সেই গবাক্ষপথেই নিক্রান্ত হুইবার মানস করিল।

অতএব পশুপতি বাইবার ক্ষণকাল পরেই, মুনো-রমা পশুপতির শয়াগুহে পালম্বের উপর আরোহণ করিল। পালক হইতে গ্রাক্ষারোহণ স্থলত হইল।
পালক হইতে গ্রাক্ষ অবল্যন করিয়া, মনোরমা গ্রাক্ষররু দিয়া প্রথমে তৃই হস্ত, পশ্চাং মস্তক, পরে বক্ষ প্রাস্ত বাহির করিয়া দিল। গ্রাক্ষনিকটে উভানস্থ একটা আমর্কের ক্ষুদ্র শাখা দেখিল। মনোরমা তাহা ধারণ করিল; এবং তথন পশ্চান্তাগ গ্রাক্ষ হইতে বহিস্তত করিয়া, শাখাবলম্বনে ঝুলিতে লাগিল। কোমল শাখা তাহার ভরে নমিত হইল; তথন ভূমি তাহার চরণ হইতে অনতিদ্রবর্তী হইল। মনোরমা শাখা তাগে করিয়া অবলীলাক্রমে ভূতলে পড়িল। এবং তিল্পাত্র অপেকা না করিয়া জনার্জনের গৃহাভিমুখে চলিল।

## সপ্তম পরিচেছদ।

#### यवनविश्लव ।

সেই নিশীথে নব্দীপ নগর বিজয়োক্ত ঘবনসেনার নিশীড়নে, বাত্যাসস্তাড়িত তরলেংকেপী সাগ্র সদৃশ চঞ্চল হইরা উঠিল। রাজ্ঞপণে, ভূরি ভূরি অখারোহিগণে, ভূরি ভূরি পদাভিদলে, ভূরি ভূরি থড়গী, ধারুকী, শুলী-সমূহসমারোহে, আছের হইরা গেল। সেনাবলহান রাজধানীর নাগরিকেরা ভীত হইয়া গৃহমধ্যে প্রধেশ করিল; ছার রুদ্ধ করিয়া সভরে ইটনাম জপ করিছে লাগিল।

যবনেরা রাজপথে বে তুই একজন হতভাগ্য আশ্রছীন ব্যক্তিকে প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগকে শূলবিদ্ধ করিরা
ক্ষরার ভবন সকল আক্রমণ করিতে লাগিল।
কোধারও বা ধার ভগ্ন করিরা, কোধারও বা প্রান্তীর
উরক্তন করিয়া, কোধারও বা শঠতা পূর্বক ভাত গৃহস্তকে
জীবনাশা দিয়া গৃহপ্রবেশ করিতে লাগিল। গৃহ প্রবেশ
করিয়া, গৃহভের সর্ক্রাপহরণ, পশ্চাৎ স্ত্রী পুক্র, বৃদ্ধ,
বনিতা, বালক সকলেরই শিরশ্ছেদ, ইছাই নিয়মপূর্বক
করিতে লাগিল। কেবল ব্বতীর পক্ষে স্বতর নিয়ম।

শোণিতে গৃহত্বের গৃহ সকল প্লাবিত হইতে লাগিল।
শোণিতে রাজ্পথ পদিল হইল। শোণিত যবনসেনা
রক্তিনেম হইল। অপজত দ্বাজাতের ভারে অধ্যের
পৃষ্ঠ এবং মকুষোর হৃদ্ধ পীড়িত হইতে লাগিল। শূলাগ্রে
বিদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের মৃত্ত সকল ভীবণভাব থাকে করিতে

লাগিল। <u>রান্ধণের ৰজ্ঞোপবীত অখের গলদেশে ছ্</u>লিতে লাগিল। সিংহাসনস্থ শালগ্রামশিলা সকল যবন-পদাঘাতে গড়াইতে লাগিল।

ভয়ানক শব্দে নৈশাকাশ পরিপূর্ণ হইতে কাগিল।
অধ্যের পদধ্বনি, দৈনিকের কোলাহল, হস্তীর কৃথিত,
ফবনের জয়শন্ধ, তছপরি পীড়িতের আর্ত্তনাদ। মাতার
রোদন, শিশুর রোদন; বৃদ্ধের কক্ষণাকাক্ষা, স্বতীর
কঠবিদার।

বে বীর পুরুষকে মাধবাচার্য্য এত বজে ব্যবনদ্মনার্থ নব্ধীপে লইয়া আসিয়াছিলেন, এ সময়ে তিনি কোথা ?

এই ভয়ানক যবন প্রণায়কালে, হেমচক্র রণোক্ত নহেন। একাকী রণোমুখ হইয়া কি করিবেন ?

হেমচক্র তথন আপন গৃহের শরনমন্দিরে, শংগাপরি শরন করিরাছিলেন। নগঁরাক্রমণের কোলাহল তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তিনি দিথিজয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিসের শব্দ ?"

দিখিজর কহিল, "ববনসেনা নগর আক্রেণ করিয়াছে।" হেমচক্র চমৎকৃত হইলেন। তিনি এ পর্যান্ত বধ্-তিরার কর্তৃক রাজপুরাধিকার এবং রাজার পলাধনের বৃত্তান্ত তনেন নাই। দিখিজর তবিশেষ হেমচগ্রকে তুলাইল। হেমচক্র কহিলেন, "নাগরিকেরা কি করিতেছে ?"

দি। যে পারিতেছে পলায়ন করিতেছে, যে না পারিতেছে দে প্রাণ হারাইতেছে।

হে। আপু গৌড়ীয় দেনা १

দি। কাহার জন্ম যুদ্ধ করিবে ? রাদ্ধা ত পলাতক। স্কুতরাং তাহারা আপন আপন পথ দেখিতেছে।

ছে। আমার অবস্জা কর।

দিখিজয় বিশ্বিত হইল, জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় ষাইবেন ?"

হে। নগরে।

দি। একাকী ?

হেমচক্র জ্রকৃটী করিলেন। জ্রকুটী দেখিয়া দিখিজয় ভীত হইয়া অশ্বসজ্জা করিতে গেল।

হেমচক্স তথন মহামূল্য রণসজ্জার সজ্জিত হইরা স্থানর অখপুঠে আরোহণ করিলেন। এবং ভীষণ শূলহক্তে নিঝরিণীপ্রেরিত ফালবিম্ববৎ সেই অসীম যবন-সেনা-সমূদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

েহ্মচক্র দেখিলেন, যবনেরা যুদ্ধ করিতেছে না, কেবল অপহরণ করিতেছে। যুদ্ধক্রত কেহই তাহাদিগের সমুধীন হয় নাই, স্থতরাং যুদ্ধে তাহাদিগেরও মন ছিল না। বাহাদিগের অপহরণ করিতেছিল, তাহাদিগকেই,
অপহরণকালে বিনা বুদ্ধে মারিতেছিল। স্থতরাং ধবনেরা
দলবদ্ধ ইইরা হেমচশ্রকে নপ্ত করিবার কোন উভাগ করিল না। যে কোন ধবন তংকর্তৃক আ্লোকান্ত হইরা ভাহার সহিত একা বুদ্ধোভাম করিল, সে তৎক্ষণাং
সরিল।

হেমচক্র বিরক্ত হইলেন। তিনি 'মুদ্ধানাজ্ঞায় আদিয়াছিলেন, কিন্তু যবনেরা পূর্বেই বিজয়লাভ করিবাছে, অর্থসংগ্রহ ত্যাগ করিরা তাঁহার সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিল না। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "একটা একটা করিরা গাছের পাতা ছিঁছিয়া কে অরণ্যকে নিপাত্র করিতে পারে ? একটা একটা যবন মারিয়া কি করিব ? যবন যুদ্ধ করিতেছে না—যবনবধেই বা কি স্থপ ? বরং গৃহীদের রক্ষার সংহাযো মন দেওয়া ভাল।" হেমচন্দ্র তাহাই করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশেষ ক্রত্কার্য হইতে পারিলেন না। ছইজন ধ্বন তাঁহার সহিত যুদ্ধ করে, অপর ধ্বনে সেই অবসরে গৃহস্থদিগের স্ক্ষান্ত করিয়া চলিয়া যায়। যাহাই হউক, হেমচক্র যথাসাধ্য পীজিতের উপকার করিতে লাগিলেন। প্রপার্যে এক কুটার মধ্য হউতে হেমচক্র আর্জনাদ প্রবণ করিলেন। য্বনকর্ত্বক

আক্রান্ত ব্যক্তির আর্তনাদ বিবেচনা করিয়া হেমচক্র গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দেখিলেন গৃহমধ্যে ধবন নাই। কিন্তু গৃহমধ্যে ধবন-লোরাত্ম্যের ,চিহ্ন সকল বিশ্বমান রহিয়াছে। জবাাদি প্রায় কিছুই নাই, যাহা আছে তাহার ভ্যাবস্থা, আর এক ব্রাহ্মণ আহত অবস্থার ভূমে পড়িয়া আর্ত্তনান করিতেছে। সে এ প্রকার শুক্তর আঘাত প্রাপ্ত ইয়াছে যে মৃত্যু আসন্ত্র। হেমচক্রকে দেখিয়া সে ধবনভ্রমে কহিতে লাগিল।

"আইস—প্রহার কর—শীভ মরিব—মার—আমার মাথা লইয়া সেই রাক্ষসীকে দিও—আ:—প্রাণ বার—জল ! জল ৷ কে জল দিবে !"

হেমচক্র কহিলেন, "ভোমার ঘরে জল আছে ?"

আক্ষণ কাভরোক্তিতে কহিতে লাগিল, "জানি না— মনে হয় না—জল! জল! পিশাচী!—সেই পিশাচীর জন্ত তথাণ গেল!"

হেমচন্দ্র কুটীরমধ্যে অঘেষণ করিয়া দেখিলেন, এক কলনে জল আছে। পাতাভাবে পত্রপুটে তাহাকে জল-লান করিলেন। ত্রাহ্মণ কহিল, "না!—না! জল থাইব না! যবনের জল থাইব না।" হেমচন্দ্র কহিলেন, "আমি ৰবন নহি, আমি হিন্দু—আমার হাতের জল পান করিতে পার। আমার কথার বুঝিতে পারিতেছ না ়°"

ব্ৰহ্ম জল পান কৰিল। হেমচন্দ্ৰ কহিলেন, "ভোমার আব কি উপকার করিব ?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কি করিবে ? আর কি ? আমি মরি ! মরি ! যে মরে তাহার কি করিবে ?"

হেমচন্দ্র কছিলেন, "তোমার কেহ আছে'? ভাহাকে ভোমার নিকট রাবিয়া যাইব ?"

ব্রাহ্মণ কহিল, "আর কে—কে আছে ? চের আছে । ভার মধ্যে সেই রাহ্মদী ! সেই রাহ্মদী—ভাহাকে— বণিও—বলিও আমাব অপ—অপরাধের প্রতিশোধ হইয়াছে।"

হেমচন্ত্র। কেনে? কাহাকে বলিব?

ব্ৰাহ্মণ কহিতে লাগিল, "কে সে পিশাচী! পিশাচী চেন না ? পিশাচী মুণালিনী—মুণালিনী! মুণালিনী—পিশাচী।"

ব্রাহ্মণ অধিকতর আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল।—হেন-চক্ত মৃণালিনীর নাম শুনিরা চমকিত হইলেন। জিজ্ঞানা করিবেন, "মৃণালিনী তোমার কে হয় ?"

হেনচক্র। মুণালিনী তোমার কি করিয়াছে ?

প্রাক্ষণ। কি করিয়াছে ?—কিছু না—আমি—আমি
তার চন্দশা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ হইল— ·

হে। কি হর্দশা করিয়াছ?

ব্রা। আর কথা কহিতে পারি না, জল দাও।

হেষচক্র পুনর্বার তাহাকে জলপান করাইলেন। ব্রাহ্মণ জলপান করিয়া ছির ছইলে হেমচক্র তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার নাম কি ?"

ব্ৰা ব্যোমকেশ।

হেমচক্রের চক্ষ্ণ হইতে অগ্নিফ ুলিঙ্গ নির্গত হটল। সত্তে অধর দংশন করিলেন। করন্ত শূল দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্দ করিয়া ধরিলেন। আবার তথনই শাস্ত হইয়া কহিলেন,

"তোমার নিবাস কোথা ?"

বা। গৌড়—গৌড় জান না ? মৃণালিনী আমাদের বাড়ীতে থাকিত।

'হে! তার পর 📍

বা। তার পর—তার পর আর কি ? ভার পর আমার এই দশং—মৃণালিনী পাপিষ্ঠা; বড় নির্দর—
আমার প্রতি ফিরিরাও চাহিল না। রাগ করিয়া আমার
পিতার নিক্ট আমি তাহার নামে মিছা কলফ রটাইলাল।

পিতা তাহাকে বিনা দোষে তাড়াইন্না দিলেন। রাক্ষণী— রাক্ষণী আমাদের ছেড়ে গেল।

হে। তবে তুমি তাহাকে গালি দিতেছ কেন ?

বা। কেন ?—কেন ? গালি—গালি পদই ? মুণালিনী আমাকে ফিরিয়া দেখিত না—আমি—আমি
তাহাকে দেখিয়া জীবন—জীবন ধারণ ক্রিডাম। সে
চলিয়া আসিল, সেই—সেই অবধি আমার দর্বস্থ ত্যাগ,
তাহার জন্ত কোন্ দেশে—কোন্ দেশে না গিয়াছি—
কোণায় পিশাচীর সন্ধান না করিয়াছি। গিরিজায়া—
তিখাতীর মেয়ে—তার আয়ি বলিয়া দিল—নবদ্বীপে আসিয়াছে—নবদ্বীপে আসিলাম সন্ধান নাই। যবন—ধ্বনহত্তে মরিলাম, রাক্ষমীর জন্ত মরিলাম—দেখা হইলে
বলিও—তামার পাপের ফল কলিল।

আর ব্যোমকেশের কথা সরিল না। সে পরিশ্রমে একেবারে নিজ্জীব হুইয়া পড়িল। নির্ম্বাণোল্ব্থ দীপ নিবিল। ক্ষণপরে বিকট মুখভঙ্গী করিয়া ব্যোমকেশ প্রাণভ্যাগ করিল।

হেমচক্র আর দাঁডাইলেন না। আর যবনবধ করিলেন না—কোন মতে পথ ক্রিয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন।

# अक्टिंग भित्रद्रकर में ब

#### -

# মৃণালিনীর স্থা কি 🤋

যেথানে হেমচক্র তাঁহাকে সোপানপ্রস্তরাঘাতে ব্যথিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—মূণালিনা এখনও সেইখানে। পৃথিবীতে ঘাইবার আর স্থান ছিল না—সর্ব্বর সমান হইয়াছিল। নিশা প্রভাতা হইল, গিরিজায়া বত কেছু বলিলেন—মূণালিনা কোন উত্তর দিলেন না, অন্যোবদনে বসিয়া রহিলেন। স্থানাহারের সময় উপস্থিত হইল—গিরিজায়া তাঁহাকে জলে নামাইয়া স্থান করাইল। স্থান করিয়া মূণালিনা আর্ত্রবদনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্থালিনা আর্ত্রবদনে সেই স্থানে বসিয়া রহিলেন। গিরিজায়া স্থালিনা আর্ত্রবদনে কেন্তুর করিয়া বার বার বলিতেও পারিল না। স্থতরাং নিকটস্থ বন হইতে কিঞ্জিৎ ফলমূল সংগ্রহ করিয়া ভোজন জন্ম মূণালিনাকে দিল্। মূণালিনী তাহা স্পর্শ করিলেন মাত্র। প্রশাদ গিরিজায়া ভোজন করিল — স্থার অন্থ-লোধে মূণালিনীকে তাগা করিল না।

এইরপে পূর্বাচলের স্থা, মধ্যাকাশে, মধ্যাকাশের স্থা পশ্চিমে গেলেন। সন্ধ্যা হইল। সিরিজায়া দেখিল যে, তথনও মুণালিনী গৃহে প্রত্যাগমন করিবার লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন না। গিরিজায়া •বিশেষ চঞ্চলা হইল। পূর্বরাত্তে জাগরণ গিয়াছে—এ রাত্তেও জাগরণের আকার। গিরিজায়া কিছু বলিল না—রক্ষণালব সংগ্রহ করিয়া সোপানোপরি আপন শ্যা রচনা করিল। মৃণালিনী তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া কহিলেন, "তুমি ঘরে গিয়া শোও।"

গিরিজায়া মৃণালিনীর কথা শুনিয়া আনন্দিত ২ইল। বলিল, "একত বাইব।"

মৃণালিনী বলিলেন, "আমি যাইতেছি।"

গি। আমি ততক্ষণ অপেক্ষা করিব। ভিথারিণী ছইদণ্ড পাতা পাতিয়া ভইলৈ ক্ষতি কি ? কিন্তু সাহস পাই ত বলি—রাজপুত্রের সহিত এ জন্মের মত সম্বন্ধ ত্তিল—তবে আর কার্জিকের হিমে আমরা কষ্ট শাই কেন ?

ষ়। গিরিজারা—হেমচক্রের সহিত এ জয়ে আমার সম্বন্ধ ঘূচিবে না। আমি কালিও হেমচক্রের দাসী ছিলাম
—আজিও তাঁহার দাসী।

গিরিজায়ার বড় রাগ হইল—সে উঠিয়। বসিল। বলিল, "কি ঠিকুরাণি! তুমি এখনও বল—তুমি সেই পাষণ্ডের দাসী! তুমি যদি তাঁহার দাসী—তবে আমি চলিলাম—আমার এখানে আর প্রয়োজন নাই।"

মৃ। গিরিজায়া— যদি হেমচক্ত তোমাকে পীড়ন করিয়া থাকেন, তুমি স্থানাস্তরে তাঁর নিন্দা করিও। হেমচক্ত আমার প্রতি কোন অত্যাচার করেন নাই— আমি কেন তাঁহার নিন্দা সহিব ? তিনি রাজপুত্র — আমার স্থামী; তাঁহাকে পাষ্ড বলিও না।

গিরিজায়া আরও রাগ করিল। বহুবত্বরচিত পর্ণশ্যা ছিল্ল ভিল্ল করিয়া ফেলিয়া দিতে লাগিল। কহিল, "পাষও বলিব না !—একবার বলিব?" (বলিয়াই কতকগুলি শ্যাবিস্তাদের পল্লব সদর্শে জলে ফেলিয়া দিল) "একবার বলিব?—দশ্বায় বলিব" (আবার পল্লব নিক্ষেপ)—"শতবার বলিব" (পল্লব নিক্ষেপ)—"হাজারবার বিদিব।" এইরূপে সকল পল্লব জলে গেল। গিরিজায়া বলিতে লাগিল, "পাষও বলিব না ! কি দোবে তোমাকে তিনি এত তিরস্কার্ করিলেন !"

মৃ। সে আমারই দোষ—আর্মি গুছাইরা সকল কথা তাঁহাকে বলিতে পারি নাই—কি বলিতে কি বলিলাম।

গি। ঠাকুরাণি। আপনার কপাণ টিপিয়া দেখ। मुगानिनी ननारे न्यानं क्रिलन ।

शि। कि तिथिता ?

ন। বেদনা।

গি। কেন ইইল ?

ষ। মনে নাই।

গি। তুমি হেমচক্রের আঙ্গে মাথা রাখিয়াছিলে— তিনি ফেলিয়া দিয়া গিয়াছেন। পাতরে পড়িয়া ভোমার মাপায় লাগিয়াছে।

युगानिनी कर्णक हिन्हा कतियां एमिश्रान-कि प्राप्त পড়িল না। বলিলেন, "মনে হয় না; বোধ হয়, আমি আপনি পডিয়া গিয়া থাকিব।"

গিরিজায়া বিশ্বিতা হইল। বলিল, "ঠাকুরাণি। এ সংসারে আপনি স্থী।"

म्। (कन ?

গি। আপনি বাগ করেন না।

ম। আমিই সুধী--কিন্ত তাহার জন্ত নহে।

গি। তবে কিলে?

ম। হেমচক্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি।

#### নবম পরিচ্ছেদ।

#### **च्य**ी ।

গিরিজায়া' কছিল, "গুড়ে চল।" মুণালিনী বলিলেন, "নগরে এ কিংসর গোললোগ ?" তথন ধ্বন্সেনা নগর মন্থন করিতেছিল।

তুম্ল কোলাহল শুনিয়া উভয়ের শক্ষা হইল। গিরি-জায়া বলিল, "চল এই বেলা সতক হইরা যাই।" কিন্তু ছুই জন রাজপথের নিকট পর্যান্ত গিয়া দেখিলেন, গমনের কোন উপায়ই নাই। অগত্যা প্রত্যাগমন করিরা সংবাবর-দোপানে বদিলেন। গিরিজায়া বলিল, "যদি এখানে উহারা আইদে?"

 মৃণালিনা নীরবে বহিলেন। গিরিজায় আপনিই বলিল, "বনের ছায়ামধ্যে এমন লুকাইব— কেছ দেখিতে পাইবে না।"

উভয়ে আসিয়া সোপানোপরি উপবেশন করিয়া রহিলেন। নৃণালিনী মানবদনে গিরিজায়াকে কহিলেন, "গিরি-জায়া, বুঝি আমার যথার্থ ই সর্জনাশ উপস্থিত হুইল।"

গি৷ সেকি!

মৃ। এই এক অধারোহী গমন করিল; ইনি হেম-চক্র। সথি—নগরে ঘোর ফুর হুইন্ডেছে; যদি নিঃসহায়ে প্রস্তু সে যুদ্ধে গিয়া থাকেন—না জানি কি বিপদে প্রিনে।

গিরিজারা কোন উত্তর করিতে পারিল না। তাহার নিজা আনিতেছিল। কিরংক্ষণ পরে মৃণালিনী দেখিলেন বে, গিরিজারা মুমাইতেছে।

যৃণাণিনা ও, একে আহারনিদ্রাভাবে তুর্কলা—তাহাতে
সমস্ত রাঞিদিন মানসিক বন্ধণা ভোগ করিভেছিলেন,
স্থতরাং নিদ্রা ব্যতীত আর শরীর বহে না—তাঁহারও তক্তা
আসিল। নিদ্রার তিনি স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। দেখিলেন যে, হেমচক্র একাকী সর্ব্বসমরে বিজয়ী হইরাছেন।
মূণালিনা যেন বিজয়ী বীরকে দেখিতে রাজপথে দাঁড়াইয়া।
ছিলেন। রাজপথে হেমচক্রের অগ্রে, পশ্চাৎ, কভ
ফত্তী, অশ্ব, পদাতি যাইতেছে। মূণ্যালিনীকে যেন সেই
দেনাতরক ফেলিয়া দিয়া চরণদলিত করিয়া চলিয়া গেল—
তথন হেমচক্র নিজ সৈন্ধবী তুরঙ্গী হইতে অবতরণ করিয়া

তাঁহাকে হস্ত ধরিরা উঠাইলেন। তিনি বেন হেমচন্দ্রকে বলিলেন, "প্রভূ! অনেক যন্ত্রণা পাইরাছি; দাসীকে আর ত্যাগ করিও না।" হেমচন্দ্র বেন বলিলেন, "আর কথন তোমার ত্যাগ ফরিব না।" সেই কঠস্বরে যেন—

তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, "আর কথনও তোমায় ত্যাগ করিব না" জাগ্রতেও এই কথা শুনিলেন। চকু উন্মালন করিলেন—কি দেখিলেন ? যাহা দেখিলেন, তাহা বিশাস হইল না। আবার দেখিলেন সত্য! হেমচক্র সম্বং!—হেমচক্র বলিতেছেন—"আর একবার কমা কর—আর কথনও তোমায় ত্যাগ করিব না।"

নিরভিমানিনী, নির্লজ্ঞা মৃণালিনী আবার তাঁহার ক্রতালা হইরা ক্ষেমন্তক স্বকা করিলেন।

## দশম পরিচেছদ।

## প্রেম—নানা প্রকার।

আনন্দাশ্রপাবিত-বদনা মৃণালিনীকে হেমচক্র হস্তে । বিরা উপ্রন্-গৃহাভিমুবে লইয়া চলিলেন। হেমচক্র মুণালিনীকে একবার অপমানিতা, তিরস্কৃতা, বাথিতা করিয়া তাগা করিয়া গিয়াছিলেন, আবার আপনি আদিরাই তাঁহাকে হদয়ে গ্রহণ করিলেন,—ইহা দেখিয়া গিরিজারা বিশ্বিতা হইল, কিন্তু মুণালিনী একটী কথাও জিজাসা করিলেন না, একটা কথাও কহিলেন না। আনন্দপারিপ্লববিশা হইয়া বদনে অঞ্চক্রতি আরুত করিয়া চলিলেন। গিরিজায়াকে ডাকিতে হইল না—সে

উপবনবাটিকায় মৃণালিনী আসিলে, তথন উভয়ে বছদিনের এলেরের কথা সকল ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তথন হেমচন্দ্র, যে যে ঘটনায় মৃণালিনীর প্রতি তাঁহার চিত্তের বিরাগ হইরাছিল আর যে যে কারণে সেই বিরাগের ধ্বংস হইরাছিল, তাহা বলিলেন। তথন মৃণালিনীযে প্রকারে হুষীকেশের গৃহ তাাগ করিয়াছিলেন, যে প্রকারে নবদীপে আসিয়াছিলেন, সেই সকল বলিলেন। তথন উভয়েই হুদয়ের প্রের্বাদিত কত ভাব পরস্পার্থর নিকট ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তথন উভয়েই কত ভবিবাৎসম্বন্ধে করানা করিতে লাগিলেন। তথন উভয়ে নৃত্তন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হুইতে লাগিলেন। তথন উভয়ে নৃত্তন প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হুইতে লাগিলেন। তথন উভয়ে নিভায়ে নিশ্লেরাজন কত কথাই প্রতি প্রোজনীয়

কথার স্থায় আগ্রহ স্কুকারে ব্যক্ত করিতে লাগিলেন। তথন কতবার উভয়ে মোক্ষোমুথ অশ্রুক্তন কষ্টে নিবারিত করিলেন। তথন কতবার উভয়ের মুথ প্রতি চাহিয়া অনর্থক মধুর হাসি হাসিলেন;—সে হাসির অর্থ শুআমি এখন কত স্থা।" পরে যখন প্রভাতোদয়স্চক পক্ষিগণ রব ক্রিয়া উঠিল, তখন কতবার উভয়েই বিশ্বিত হইয়া ভাবিলেন যে, আজি এখনই রাত্রি পোহাইল কেন?—মার সেই নগ্র মধ্যে যবনবিপ্লবের যে কোলাহল উচ্ছ্বসিত সমুদ্রের বাচি-রববৎ উঠিতেছিল—আজ হুদয়-সাগরের তরক্ষরবে সে রব ডুবিয়া গেল।

উপবন-গৃহে আর এক স্থানে আর একটা কাণ্ড হইরাছিল। দিখিজর প্রভুর আক্তানত রাত্রি জাগরণ করিরা
গৃহরক্ষা করিতেছিল, মৃণালিনীকে লইরা যথন হেমচক্র
আইসেন, তথন সে দেখিয়া চিনিল। মৃণালিনী তাঁহার
নিকট অপরিচিতা ছিলেন না—বে কারণে পরিচিতা
ছিলেন, তাহা ক্রমে প্রকাশ পাইতেছে। মৃণালিনীকে
দেখিয়া দিখিজয় কিছু বিশ্বিত হইল, কিন্তু জিজ্ঞাসার
সম্ভাবনা নাই, কি করে ? ক্ষণেক পরে গিরিজায়াও আসিল
দেখিয়া দিখিজয় মনে ভাবিল; পুরিরাছি—ইহারা
ছুই জন গৌড় হুইতে আমাাদগের ছুইজনকে দেখিতে

আদিয়াছে। ঠাতুরাণী যুবরাজকে দেখিতে আদিয়াছেন, আর এটা আমাকে দেখিতে আদিয়াছে সন্দেহ নাই।" এই ভাবিয়া দিখিজয় একবার আপনার গোঁপ দাড়ি চুমরিয়া লইল, এবং ভাবিল, "না হবে কেনু?" আবার ভাবিল, "এটা কিন্তু বড়ই নই—এক দিনের ভরে কই আমাকে ভাল কথা বলে নাই—কেবল আমাকে গালিই দেয়—ভবে ও আমাকে দেখিতে আদিবে, ভাহার সঞ্জাবনা কি? যাহা হউক একটা পরাক্ষা করিয়া দেখা বাউক। রাত্রি ত শেষ হইল—প্রভুও ফিরিয়া আদিয়াছেন; এখন আমি পাশ কাটিয়া. একটুকু শুই। দেখি পিয়ারী আমাকে খুঁজিয়া নেয় কি না?" ইহা ভাবিয়া দিখিজয় এক নিভূত স্থানে গিয়া শয়ন করিল। গিরিজায়া ভাহা দেখিল।

গিরিজায়া তখন মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমি ত মৃণালিনীর দাসী—মৃণালিনী এ গৃহের কর্ত্তী হইলেন অথবা হইবেন—ভবে ত বাড়ীর গৃহকর্ম করিবার অধি- কার আমারই।" এইরূপ মনকে প্রবোধ দিয়া গিরিজায়া একগাছা ঝাঁটা সংগ্রহ করিল এবং বে ঘুরে দিয়িজয় শয়ন করিয়া আছে, সেই ঘরে প্রবেশ করিল। দিয়িজয় চকু বুজিয়া আছে, পদধ্বনিতে বুঝিল যে, গিরিজায়া আসিল

AI L

—মদে বড় আনন্দ হইল—ত্বে ও গিরিজায়া তাহাকে ভালবাসে। দেখি গিরিজায়া কি বলে ? এই ভাবিয়া দিখিজয় চকু বুজিয়াই রহিল। অকন্মাৎ তাহার পুঠে ছম্ দাম্
করিয়া বাঁটার, যা পড়িতে লাগিল। গিরিজায়া গলা
ছাড়িয়া বলিতে লাগিল, "আ: মলো ঘর গুলায় ময়লা
জমিয়া রহিয়াছে দেখ—এ কি ? এক মিন্সে! চোর না
কি ? মলো মিন্সে, রাজার ঘরে চুরি!" এই বলিয়া আবার
সম্মার্জনীর আঘাত। দিখিজারের পিট ফাটিয়া গোল।

"ও গিরিজারা আমি! আমি!"

"আমি! আরে তুই বলিয়াই ত ধাসরা দিয়া বিছাইয়া দিতেছি।" এই বলিবার পর আবার বিরাশী দিয়া অলনে বাঁটা পভিতে লাগিল।

"দোহাই! দোহাই! গিরিজায়া। আমি দিধিজয়।" "আবার চুরি করিতে' এসে—আমি দিগিজয়। দিধিজয় কে রে মিলে।" ঝাঁটার বেগ আর থামে

দিখিজয় এবার সকাতরে কহিল, "গিরিজায়া, জামাকে ভুলিয়া গেলে ?"

গিরিজায়া বলিল, "তোর আমার সঙ্গে কোন্পুক্ষে জালাপ রে মিজে !" দিখিজয় দেখিল নিস্তার নাই—রণে ভঙ্গ দেওয়াই
পরামর্শ। দিখিজয় তখন অমুপায় দেখিয়া উর্জ্বাসে গৃহ
হইতে পলায়ন করিল। গিরিজায়া সন্মার্জ্জনী হত্তে তাহার
পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল।

## धकानम পরিচেছन।

## পূর্ব্ব পরিচয়।

প্রভাতে হেমচক্র মাধবাচার্ধ্যের অন্নসন্ধানে যাত্রা করিলেন। গিরিজাগা আসিয়া মৃণালিনীর নিকট বসিল।

গিরিজায়া মৃণালিনীর ছংথের ভাগিনী হইয়াছিল,
সক্ষদর হইয়া ছংথের সময় ছংথের কাহিনী সকল শুনিরাছিল। আজি স্থেথের দিনে সে কেন স্থেথের ভাগিনী না
ছইবে? আজি সেইরূপ সহদরতার সহিত স্থেথের কথা
কেন না শুনিবে? গিরিজায়া ভিথারিণী, মৃণালিনী শ
মহাধনীর কল্ঞা—উভয়ে এতদ্র সামাজিক প্রভেদ।
কিন্ত ছংথের দিনে গিরিজায়া মৃণালিনীর একমাত্র স্থেৎ,
সে সময়ে ভিথারিণী আর রাজপুরবর্তে প্রভেদ থাকে

না; আজি সেই বলে গিরিজারা, মৃণালিনীর জ্বনয়ের স্ক্রের অংশাধিকারিণী হইল।

বে আলাপ হইতেছিল, ভাহাতে গিরিজায়া বিশ্বিত ও প্রীত হইতেছিল। সে মৃণালিনীকে জিজ্ঞাদা করিল, "ভা এতু দিন এমন কথা প্রকাশ কর নাই কি জন্তু ?"

মৃ। এত দিন রাজপুত্রের নিষেধ ছিল, এজন্ত প্রকাশ করি নাই। একণে তিনি প্রকাশের অনুমতি করিয়াছেন, এজন্ত প্রকাশ করিতেছি।

পি। ঠাকুরাণি! সকল কথা বল না ? আমার শুনিয়া ৰক্ষ ভৃত্তি হবে।

ক্রথন মূণালিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন,

"আমার পিতা একজন বৌদ্ধমতাবলম্বী শ্রেষ্ঠী। তিনি ক্ষত্যন্ত ধনী ও মধুরারাজের প্রিমপাত ছিলেন—মধুরার রাজকন্তার সহিত আমার স্থীও ছিল।

জামি একদিন মথুরার রাজকভার সজে নৌকার
বন্ধার জলবিহারে গিরাছিলাম। তথার অকলাৎ প্রবল
১বজুরুটী আরম্ভ হওরার, নৌকা জলমধ্যে ভূবিল। রাজকভা প্রভৃতি অনেকেই রক্ষক ও নাবিকদের হাতে রক্ষা
পাইলেন। আমি ভাসিরা গেলাম। দৈববোগে এক
রাজপুত্র নেই সমরে নৌকার বেড়াইতেছিলেন। ভাঁহাকে

তথন চিনিভাষ না—তিনিই হেমচন্ত্র। তিনিও বাতাদের ভরে নৌকা তীরে লইতেছিলেন। অনুমধ্যে আমার চুল দেখিতে পাইয়া শ্বয়ং জলে পড়িয়া আমাকে উঠাইলেন। আমি তথন অজ্ঞান! হেমচক্র আমার পরিচয় জানিতেন না। তিনি তথন তীর্থদর্শনে মথুরায় আসিয়াছিলেন। তাঁহার বাসায় আমায় লইয়া গিয়া ভশ্রষা করিলেন। আমি জ্ঞান পাইলে, তিনি আমার পরিচর লইয়া আমাকে আমার বাপের বাড়ী পাঠাইবার উজ্যোগ করিলেন। কিন্তু তিন দিবস পর্যান্ত ঝড়বুটি থামিল না। এরপ ছর্দিন হইল যে, কেহ বাড়ীর বাহির হইতে পারে না। স্থতরাং তিন দিন আমাদিগের উভয়কে এক বাড়ীতে থাকিতে হইগ। উভয়ে উভয়ের পরিচয় পাইলাম। কেবল কুল-পরিচয় নহে—উভয়ের অন্ত:করণের পরিচয় পাইলাম। তথন আমার বয়স পনের বংদর মাত্র। কিন্তু দেই বয়দেই আমি ভাঁহার দাসী হইলাম। সে কোমল বয়সে সকল বুঝিতাম নী। হেমচন্দ্রকে দেবতার স্থায় দেখিতে লাগিলাম। তিনি যাহা বলিতেন, তাহা পুরাণ বলিয়া ঝেধ হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন, 'বিবাঁহ কর !' স্থতরাং আমারও বোধ' হইল, ইহা অবশ্র কর্ত্তব্য। চতুর্থ দিবদে, ছুর্ব্যোগের-

উপশম দেখিরা উপবাস করিলাম; দিখিজর উন্তোপ করিরা দিল। তীর্থপর্যাটনে রাজপুত্রের কুলপুরোহিড সঙ্গে ছিলেন। তিনি আমাদিগের বিবাহ দিলেন।"

গি। কক্সাসম্প্রদান করিল কে ?

মু। অক্ষতী নামে আমার এক প্রাচীন কুট্র ছিলেন। তিনি সম্বন্ধে মার ভগিনী হইতেন। আমাকে ৰালককাল হইতে লালনপালন করিয়াছিলেন। তিনি আমাকে অত্যস্ত শ্লেহ্ করিতেন; আমার সকল দৌরাত্ম্য সহু করিতেন। আমি তাঁহার নাম করিলাম। দিখিজ্ঞর, কোন ছলে পুরমধ্যে তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইয়া দিয়া **ছলক্রমে হেমচন্দ্রের** গৃহে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিল। অঙ্গন্ধতী মনে জানিতেন, আমি বমুনার ডুবিয়া মরিয়াছি! তিনি আমাকে জীবিত দেখিয়া এতই আহলাদিত হইলেন বে. আর কোন কথাতেই অসম্ভুষ্ট হইলেন না। আমি ষাহা বলিলাম, তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তিনিই কন্তা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর মাসীর সঙ্গে বাপের বাড়ী গেলাম ৷ সকল সভ্য বলিয়া কেবল বিবা-হের কথা লুকাইলাম। আমি, হেমচন্দ্র, দিখিজয়, কুল-পুরোহিড, আর অরুমতী মাসী ভিন্ন এ বিবাহ আর কেহ জানিত না। অল্য তুমি জানিলে।

গি। মাধবাচার্য্য জানেন না ?

ষু। না। তিনি জানিলে°সর্বনাশ হইত। মগধ-রাজ তাহা হইলে অবশু শুনিতেন। আমার বাপ বৌদ্ধ, মগধরাজ বৌদ্ধের বিষম শক্র।

গি। ভাল তোমার বাপ যদি তোমীকে এ প্যাস্ত কুমারী বলিয়া জানিতেন, তবে এত বয়সেও তোমার বিবাহ দেন নাই কেন ?

মৃ। বাপের দোষ নাই। তিনি অনেক যত্ন করিরা-ছেন, কিন্তু বৌদ্ধ স্থপাত্র পাওয়া স্থকঠিন; কেন না বৌদ্ধ-ধর্ম প্রায় লোপ হইয়াছে। পিতা বৌদ্ধ জামাতা চাহেন, জ্ঞথচ স্থপাত্রও চাহেন। এরপ একটা পাওয়া গিয়াছিল, সে আমার বিবাহের পর। বিবাহের দিন স্থির হইয়া সকল উদ্যোগও হইয়াছিল। কিন্তু আমি সেই সময়ে জ্বর করিয়া বদিলাম। পাত্র অন্তত্র বিবাহ করিল।

গি। ইচ্ছাপূর্বক জর করিয়াছিলে?

মৃ। হাঁ, ইচ্ছাপূর্বক। আমাদিগের উদ্যানে একটা কুরা আছে, তাহার জল কেহ স্পর্শ করে না। তাঁহার পানে বা মানে নিশ্চিত জর। আমি রাত্তিতে গোপনে সেই জলে মান করিমাছিলাম।

. গি। আবার সম্বন্ধ হইলে, সেইরূপ করিতে?

মৃ। সন্দেহ কি ? নচেৎ হেমচন্ত্রের নিকট পলাইয়া যাইতাম।

গি। মথুরা হইতে মগধ এক মাদের পথ। স্ত্রীলোক হইয়া কাহার সহারে পলাইতে ?

মৃ। আখার সহিত সাক্ষাতের জন্ত হেমচক্র মথুরায়
এক দোকান করিয়া আপনি তথায় রহ্নদাস বণিক্ বলিয়া
পরিচিত হইয়াছিলেন। বৎসরে একবার করিয়া তথায়
বাণিজ্ঞা করিতে আসিতেন। যথন তিনি তথায় না থাকিতেন,
তথন দিখিজয় তথায় তাঁহার দোকান রাখিত। দিখিজয়ের
প্রতি আদেশ ছিল যে, যথন আমি যেরপ আজ্ঞা করিব, সে
তথনই সেরপ করিবে। স্তরাং আমি নিঃসহায় ছিলাম না।

কথা সমাপ্ত হইলে গিরিজারা বলিল, "ঠাকুরাণি! আমি একটা বড় গুরুতর অপরাধ করিয়াছি। আমাকে মার্জনা করিতে হইবে। আমি তাহার উপযুক্ত প্রায়শ্চিত করিতে স্বীরুত আছি।"

মৃ। কি এমন গুরুতর কাজ করিলে?

গৈ। দিখিজরটা তোমার হিতকারী তাহা আমি জানিতাম না, আমি জানিতাম ওটা অতি অপদার্থ। এজন্য আমি প্রভাতে তাহাকে ভালরণে দা কত বাঁটা দিরাছি। তা ভাল করি নাই। মৃণালিনী হাঁসিয়া বলিলেন, "তা কি প্রায়শ্চিত্ত করিবে ?"

গি। ভিথারীর মেয়ের কি বিবাহ হয় ?

মু। (হাসিয়া) করিলেই হয়।

তবে আমি দে অপদার্থটাকে বিবাহ<sup>®</sup> করিব---আর কি করি ?

মূণালিনী আবার হাসিয়া বলিলেন, "ভবে আজি ভোমার গায়ে হলুদ দিব।"

## **बाम्भ श**तिरुष्ट्रम ।

#### পরামর্শ।

হেমচন্দ্র মাধবাচার্য্যের বসতিস্থলে উপস্থিত হইরা দেখিলেন বে, আচার্যা জ্বপে নিযুক্ত আছেন। হেমচন্দ্র প্রাণাম করিয়া কহিলেন,

"আমাদিগের সকল বত্ব বিফল হইল। এখন ভূত্যের প্রতি আর কি আনুদেশ করেন? ধ্বন গৌড় অধিকার কুরিয়াছে। বুঝি, এ ভারতভূমির অদৃত্তে যবনের দাসস্থ বিধিনিপি! নচেৎ বিনা বিবাদে যবনের। গৌড়জর করিল কি প্রকারে? যদি এখন এই দেহ পতন করিলে, এক-দিনের তরেও জন্মভূমি দক্ষার হাত হইতে মুক্ত হয়, তবে এইক্লে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। সেই অভিপ্রায়ে রাত্রিতে বৃদ্ধের আশার নগর মধ্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম— কিন্তু যুদ্ধ ত দেখিলাম না। কেবল দেখিলাম যে, এক পক্ষ আক্রমণ ক্রিতেছে—অপর পক্ষ পণাইতেছে।"

মাধবাচার্য্য কহিলেন, "বংস! ছঃখিত হইও লা। দৈবনির্দেশ কথনও বিফল হইবার নহে। আমি যথন গণনা করিয়াছি যে, যবন পরাভূত হইবে, তথন নিশ্চয়ই জানিও তাহারা পরাভূত হইবে। যবনেরা নবহীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবহীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড় রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন; ভাঁহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইরা প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত লা ইইবে?"

হেমচক্র কহিলেন, "তাহার অরই সম্ভাবনা।"

• মাধবাচার্য্য কহিলেন, "জ্যোতিবী গণনা মিখ্যা হইযার নহে; অবশ্র সফল হইবে। তবে আমার এক এর

হইরা থাকিবে। পূর্বদেশে যবন পরাভূত হইবে—ইহাতে আমরা নবদ্বীপেই যবন জয় করিবার প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। কিন্তু গৌড়রাজা ত প্রকৃত পূর্বে নহে—কাম-রূপই পূর্বে। বোধ হয়, তথারই আমাদিগের আশা কলবতী হইবে।"

হে। কিন্তু একণে ত যবনের কামরূপ যাওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখি না।

মা। এই যবনেরা ক্ষণকাল স্থির নহে। গৌড়ে ইহারা স্থান্থির হইলেই কামরূপ আক্রমণ করিবে।

হে। তাহাও মানিলাম। এবং ইহারা যে কামরূপ আক্রমণ করিলে পরাজিত হইবে, তাহাও মানিলাম। কিন্তু তাহা হইলে আমার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের কি সতুপার হইল ?

মা। এই ববনেরা এ পথ্যন্ত পুন:পুন: জন্মলাভ করিরা অজের বলিয়া রাজগণমধ্যে প্রতিপন্ন হইরাছে। ভরে কেহ তাহাদের বিরোধী হইতে চাহে না। তাহারা ' একবার মাত্র পরাজিত হইলে, তাহাদিগের দে মহিমা আর থাকিবে না। তথন ভারতবর্ষীয়ু তাবং আর্থ্যবংশার রাজারা ধৃভাস্ত হইরা উঠিবেন। সকলে এক হইরা জন্ম-ধারণ করিলে যবনেরা কত দিন ভিটিবে? হে। গুরুদেব !ু আপরি আশামাত্রের আশ্রম লইতেছেন; আমিও তাহাই করিলাম। এক্লণে আমি কি করিব—আজ্ঞা করুন।

মা। আমুমিও তাহাই চিস্তা করিতেছিলাম। এ
নগরমধ্যে তোমার আর অবস্থিতি করা অকর্ত্তব্য; কেন
না ববনেরা তোমার মৃত্যুসাধন সক্ষয় করিয়াছে। আমার
আক্তা—তুমি অভাই এ নগর ত্যাগ করিবে।

হে। কোথায় যাইব १

মা। আমার সজে কামরূপ চল।

হেমচক্র অধোবদন হইয়া, অপ্রতিভ হইয়া, মৃত্ মৃত্
কহিলেন, "মৃণালিনীকে কোথায় রাথিয়া বাইবেন !"

মাধবাচার্য্য বিশ্বিত হইয়া কহিলেন, "সে কি ! আমি ভাবিতেছিলাম যে, তুনি কালিকার কথার মৃণালিনীকে চিত্ত হইতে দুর করিয়াছিলে !"

হেমচক্র পূর্বের ভার মৃত্ভাবে বলিলেন, "মৃণালিনী অভ্যাভ্যা। তিনি আমার পরিনীতা স্ত্রী।"

ৰাধবাচাৰ্য্য চনৎকৃত হইলেন। কৃষ্ট হইলেন। ক্ষোভ ক্ষরিশ্বা কহিলেন, "আমি ইহার কিছু জানিলাম না ?"

্রেমচক্র ভবন আভোগাত তাঁহরি বিবাহের রক্কান্ত বির্ত করিলেন। গুনিরা মাধবাচার্য কিছুকণ মৌনী হইয়া রহিলেন। কহিলেন, "যে,স্ত্রী অসদাচারিণী, সে ত শাস্ত্রাহুসারে ত্যাজ্যা। মৃণালিনীর চরিত্রসম্বন্ধে যে সংশয় তাহা কালি প্রকাশ করিয়াছি।"

তথন হেমচক্র ব্যোমকেশের বৃত্তান্ত সক্রল প্রকাশ করিরা বলিলেন। শুনিয়া নাধবাচার্য্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন,

"বৎস! বড় প্রীত হইলাম। তোমার প্রিয়তমা এবঞ্চ' গুণবতী ভার্যাকে তোমার নিকট হইতে বিষ্কু করিয়া তোমাকে অনেক ক্লেশ দিয়াছি। এক্লণে আশীর্ঝাদ করিতেছি, তোমরা দীর্ঘজীবী হইয়া বছকাল একত ধর্মাচরণ কর। বদি তুমি এক্লণে সন্ত্রীক হইয়াছ, তবে তোমাকে আর আমি আমার সঙ্গে কামরূপ বাইতে অন্থ্রাধ করি না। আমি অপ্রে বাইতেছি। বখন সময় ব্রিবেন, তখন তোমার নিকট কামরূপাধিপতি দ্ত প্রেরণ ক্রিবেন। এক্লণে তুমি বধুকে লইয়া মধুয়ায় গিয়া বাস কর—অথবা অন্ত অভিপ্রেত হানে বাস করিও।

এইরপ ক্থোশকধনের পর, হেমচক্র নাধবাচার্য্যের নিকট বিদার হইলেন। মাধবাচার্য্য আশীর্কাদ, আলিক্ষন করিয়া নাজকেন বামাকানেচনে তীহাকে বিদার করিবেন।

## ত্রপ্রেদিশ্র পরিচেছদ।

#### মহম্মদ আলির প্রায়শ্চিত।

ষে রাত্রে রাজধানী যবন-দেনা-বিপ্লবে পীড়িতা হইতে ছিল, সেই রাত্রে পশুপতি একাকী কারাগারে অবক্রম ছিলেন। নিশাবশেষে সেনা-বিপ্লব সমাপ্ত হইয়া গেল। মহম্মদ আলি তথন তাঁহার সম্ভাষণে আসিলেন। পশুপতি কহিলেন

"ধবন !—প্রির সম্ভাধণে আর আবশুক নাই। এক বার তোমারই প্রিরসন্তাবণে বিখাস করিয়া এই অবস্থাপন্ন হইয়াছি। বিধারী যবনকে বিখাস করিবার যে ফল, তাহা প্রাপ্ত হইয়াছি। এখন আর্মি মৃত্যু শ্রের বিবেচনা করিয়া অন্ত ভরসা ত্যাগ করিয়াছি। তোমাদিগের কোন বিশ্রর সম্ভাবণ শুনিব না।"

মহম্মদ আলি কহিল, "আমি প্রভুর আজ্ঞা প্রভি-পালন করি—প্রভুর আজ্ঞা প্রভিপালন করিতে আসিয়াছি। আপনাকে যবনবেশ পরিধান করিতে ভইবে।" গণ্ডপতি কহিলেন, সে বিষয়ে চিন্ত স্থির করুন। আমি এক্ষণে মৃত্যু স্থির করিরাছি। প্রাণ-ভ্যাগ করিতে স্বীকৃত আছি—কিন্ত ধ্বনংশ অবলয়ন করিব না।

ম। আপনাকে একণে বননধর্ম অবস্থন করিতে বলিতেছি না। কেবল রাজপ্রতিনিধির তৃত্তির জক্ত যবনের পোষাক পরিধান করিতে বলিতেছি।

প। ব্রাহ্মণ হইয়া কি জন্ত ক্লেচ্ছের বেশ পরিব ?

ম। আগনি ইচ্ছাপূর্বক না পরিলে, আপনাকে বলপূর্বক পরাইব। অস্বীকারে লাভের ভাগ অপমান।

পশুপতি উত্তর করিলেন না। মহম্মদ আলি স্বহস্তে তাঁহাকে ধবনবেশ পরাইলেন। কহিলেন, "আমার সঙ্গে আমুন।"

প। কোথায় যাইব ? •

म । जाशनि वनी-विकामात्र धातावन कि ?

মহম্ম আলি তাঁহাকে সিংহছারে লইরা চলিলেন। বে ব্যক্তি পশুপতির রক্ষার নিযুক্ত ছিল, সেও সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ষারে প্রহরিগণের শিক্ষাসামতে মহম্মদ আলি আপন পরিচর দিলেন; এক সক্ষেত করিলেন। প্রহরিগণ তাঁহাদিগকে যাইতে দিল। সিংহ্বার হইতে নিজ্ঞান্ত হইরা তিন জনে কিছু দ্ব রাজ্ঞপথ অতিবাহিত করিলেন। তথন ব্যন্তনা নগর্মছন স্মাপন করিরা বিশ্রাম করিতেছিল। স্থতবাং রাজ্পথে আর উপত্রব ছিল না। মহন্মদ আলি কহিলেন,

"ধর্ষাধিকার ! আপনি জামাকে বিনা দোবে তিরস্কার করিরাছেন।' বণ্তিরার থিলিছির এক্পপ অভিপ্রার আমি কিছুই অবগত ছিলাম না। তাহা হইলে আমি কদাচ প্রবঞ্চকের বার্তাবহ হইরা আপনার নিকট বাইতাম না। যাহা হউক, আপনি আমার কথার প্রত্যর করিরা একপ ছর্দশাপর হইরাছেন, ইহার বথাসাযা প্রার্থিত করিলাম। গঙ্গাতীরে নৌকা প্রস্তুত আছে—আপনি বংগছ স্থানে প্রস্থান কর্মন। আমি এইখান হইতে বিদার হই।"

পশুপতি বিশ্বরাগর হইরা অবাক্ হইরা রহিলেন।
মহন্দদ আলি পুনরপি কহিতে লাগিলের, "আপনি এই
রাত্রিমধ্যে এ নগরী ত্যাগ করিবেন। নচেৎ কাল
প্রাতে ববনের সহিত আপনার সাক্ষাৎ হইলে প্রমাদ
ঘটিবে। খিলিজির আক্রার বিপরীত আচরণ করিকান—।
ইহার সাক্ষী এই প্রহরী। স্কুতরাং আয়রকার স্কুল্প

ইহাকেও দেশান্তরিত করিলাম। ইহাকেও আপনার নৌকার লইরা বাইবেন।"

এই বলিয়া মহম্মদ আলি বিদার হইলেন। পণ্ডপতি
কিয়ৎকাল বিম্ময়াপন্ন হইরা থাকিয়া গুলাডীরাভিমুথে
চলিলেন।

## চতুর্দশ পরিচেছদ।

# ধাতুমুর্ত্তির বিসর্জ্জন।

মহম্মদ আলির নিকট বিদার হইয়া, রাজপথ অতিবাহিত করিয়া পশুপতি ধীরে ধীরে চলিলেন। ধীরে
বীরে চলিলেন—যবনের কারাগার হইতে বিমৃক্ত হইয়াও
ফ্রেড্রান্সকেশনে তাঁহার প্রবৃত্তি জনিল না। রাজপথে
বাহা দেখিলেন, ভাহাতে আপনার মনোমধ্যে আপনি নিরিলেন। তাঁহার প্রতিপদে মৃত নাগরিকের দেহ চবণে
বাজিতে লাগিল; প্রতিপদে শোণিত্যিক্তকর্দমে চরণ
আর্ত্র হইতে লাগিল। পথের ছই পার্ষে গৃহাবলী জনশ্স্ত
—বহুগৃহ ভঙ্মীভৃত; কোথাও বা তথা অলার এখনও

ব্দলিতেছিল। গৃহান্তরে দার ভয়--গ্রাক ভয়--প্রকোষ্ঠ ভগ্ন—তহপরি মৃতদেহ! এথনও কোন হতভাগ্য মর্ণ-যব্রণায় অমাহযিক কাতরস্বরে শব্দ করিতেছিল। সকলের মূল তিনিই। দারুণ লোভের বশবর্তী হইয়া তিনি এই রাজধানীকে শ্বশানভূমি করিয়াছেন। পশুপতি মনে মনে স্বীকার করিলেন বে, তিনি প্রাণদণ্ডের যোগ্য-পাত্র বটে—কেন মহম্মদ আলিকে কলঙ্কিত করিয়া কারা-গার হইতে প্লায়ন করিলেন ? যবন তাঁহাকে গুত করুক—অভিপ্রেত শান্তি প্রদান করুক—মনে করিলেন ফিরিয়া বাইবেন। মনে মনে তথন ইষ্টনেবীকে স্মরণ করি-লেন-কিন্তু কি কামনা করিবেন ? কামনার বিষয় আর কিছুই নাই। আকাশ প্রতি চাহিলেন। গগ নক্ত-চন্দ্র-গ্রহমণ্ডলীবিভূষিত সহাস্ত পবিত্র শোভা তাঁহার চক্ষে সহিল না-তীব্ৰ জ্যোতিঃসম্পীড়িতের স্থায় চকু মুদ্রিত করিলেন। সহসা অনৈস্থিকি ভয় আসিয়া ভাঁছার হৃদ্র «আছের করিল—অকারণ ভয়ে তিনি **আর পদক্ষে**প করিতে পারিলেন না। সহসা বলহীন হইলেন। বিশ্রাম করিবার জন্ত পথিমুধ্যে উপবেশন করিতে গিয়া দেখিলেন --এক শবাসনে উপবেশন করিতেছিলেন। শবনিক্রত রক্ত তাঁহার বসনে এবং অঙ্গে লাগিল। তিনি কণ্টকিত-

r.

কলেবরে পুনরুখান করিলেন। আর দাঁড়াইলেন না—
ফ্রন্ত পদে চলিলেন। সহসা আর এক কথা মনে পড়িল—
তাঁহার নিজ বাটী ? তাহা কি যবনহন্তে রক্ষা পাইরাছে ?
আর সে বাটীতে যে কুস্থমময়ী প্রাণ-পুতুলিকে লুকাইরা
রাখিরাছিলেন, তাহার কি হইরাছে ? মনোরমার কি
দশা হইরাছে ? তাঁহার প্রাণাধিকা, তাঁহাকে পাপপথ
হইতে পুনঃপুনঃ নিবারণ করিরাছিল, ধ্রুও বুঝি তাঁহার
পাপসাগরের তরঙ্গে ভ্বিয়াছে! এ ঘবনসেনাপ্রবাহে
সে কুস্থমকলিকা না জানি কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে!

পশুপতি উন্মন্তের স্থায় আপুন ভবনাভিমুখে ছুটিলেন।
আপনার ভবনসমূথে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন যাহা
ভাবিয়াছিলেন, তাহাই ঘটিয়াছে—জ্বলম্ভ পর্কতের স্থায়
তাঁহার উচ্চুড় অট্টালিকা অগ্নিময় হইয়া জলিতেছে।

্দ্র দৃষ্টিমাত্র হতভাগ্য পশুপতির প্রতীতি হইল বে, হব
 নেরা তাঁহার পৌরজন সহ মনোরমাকে বধ করিয়া গৃহে

 অগ্নি দিয়া গিয়াছে। মনোরমা যে পলায়ন করিয়াছিল,

 তাহা তিনি কিছু জানিতে পারেন নাই।

নিকটে কেহই ছিল না যে, তাঁহাকে এ সংবাদ প্রদান করে। অ্যাপন বিকল চিত্তের সৈদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ কুরিলেন। হলাহল-কল্য পরিপূর্ণ হইল—ছদরের শেষ তন্ত্রী ছিড়িল। তিনি কিমুৎক্ষণ বিক্ষারিত নম্ননে দহুমান অট্টালিকা প্রতি চাহিমা রহিলেন—মরণোব্যুথ পতঙ্গবৎ অলক্ষণ বিকলশরীরে একস্থানে অবস্থিতি করিলেন— শেষে মহাবেণ্যে সেই অনলতরঙ্গমধ্যে ঝাঁপ দিলেন। সঙ্গের প্রহরী চমকিত হইয়া রহিল।

মহাবেগে পশুপতি জ্বন্ত দারপথে প্রমধ্যে প্রেশ ক্সুবিলেন। চর্নশ দগ্ধ হইল—অঙ্গ দগ্ধ হইল—কিন্তু পশুপতি ফিরিলেন না। অগ্নিকুণ্ড অভিক্রম করিয়া লাপন শয়নকক্ষে গমন করিলেন—কাহাকেও দেপিলেন না। দগ্ধ শরীরে কক্ষে কক্ষে, ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরমধ্যে যে হুমন্ত অগ্নি জ্বিতেছিল—তাহাতে তিনি বাহদাহ-মন্ত্রণা অনুভূত করিতে পারিলেন না।

ক্ষণে কণে গৃহের নৃত্ন নৃত্ন খণ্ড সকল আমি কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল। আক্রান্ত প্রকোঠ বিষম শিথা আকাশপথে উত্থাপিত করিয়া ভয়স্কর গর্জন করিতেছিল। কুলণে ক্ষণে দগ্ধ গৃহাংশ সকল অশনিসম্পাতশক্ষে ভূতলে পড়িয়া যাইতেছিল। গ্নে, ধূলিতে, তংসঙ্গে লক্ষ লক্ষ আরিক্ষ লিক্ষে আকাশ অদুভা হইতে লাগিল।

দাবানলগংবেষ্টিত আরণ্যগজের স্থারুপগুপতি অগ্নিমধ্যে ইতস্ততঃ দাসদাসা স্বজন ও মনোরমার অধ্যেশ করিষা বেড়াইতে লাগিলেন। কাহারও কোন চিষ্ঠ পাইলেন না—হতাশ হইলেন। তথন দেবীর মন্দির প্রতি উঁ।হার দৃষ্টিপাত হইল। দেখিলেন, দেবী অপ্টভুজার মন্দির অগ্নি কর্ত্তক আক্রান্ত হইয়া জনিতেছে। পশুপতি পতন্তবং তথ্যবেগ প্রবেশ করিলেন। দেগিলেন, অনলমগুলমধ্যে অদ্ধা স্বৰ্পপ্রতিমা বিরাজ করিতেছে। পশুপতি উন্যতের ভায় কহিলেন,

"না! জগদ্দে! আর তোমাকে জগদ্ধা বলিব না।
আর তোমার পূজা করিব না। তোমাকে প্রণামও করিব
না। অটেশশব আমি কার্নুমানাকে। তোমার েব।
কবিলাম— উপদ ধান ইহজনে সার করিরাছিলাম—
এখন, মা! এক দিনের পাপে সর্কায় হারাইলাম! তবে
কি জ্লা তোমার পূজা করিরাছিলান । কেনই বা এমি
আমার পাপ মতি অপনীক্ত না করিবে।

মন্দিরদহন অমি অধিকতর প্রবণ হইটা গজিয়া উঠিল। পশুপতি তথাপি প্রতিমা সধােধন করিয়া, বলিতে লাগিলেন, "ঐ দেব! ধাড়ুমুর্ত্তি!— ভূমি ধাড়ুমুর্তি মাঞ্জালেকে দেবী নহ—ঐ দেব অমি গজ্জিতেছে! যে পথে আমার প্রাণাধিকা গিয়াছে— দেই পথে আমি তোমাকেও প্রেরণ করিবে। কিন্তু আমি অধিকে এ করিও রাধিতে দিব

না—আমি ভোমাকে ছাপনা করিরাছিলাম—আমিই ভোমাকে বিদর্জন করিব। চল ! ইষ্টদেবি ! ভোমাকে গন্ধার জলে বিদর্জন করিব।"

এই বলিরা পশুপতি প্রতিমা উত্তোলন আকাজ্ঞার উত্তর হল্তে তাহা ধারণ করিলেন। দেই সময়ে আবার আগ্লি গর্জিরা উঠিল। তথনই পর্বতবিদারাস্থ্রপ প্রবল শব্দ হর্মন,—দগ্ধ মন্দির, আকাশপথে ধূলিধ্মভত্ম সহিত অধি-ক্ষুলিকরাশি প্রেরণ করিরা, চুর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। তর্মধ্যে প্রতিমা সহিত পশুপতির সঞ্জীবন সমাধি হইল।

## পঞ্চদশ পরিচেছদ।

## অন্তিম কালে।

• পাঞ্চপতি শ্বরং অষ্টভুজার জর্চনা করিতেন বটে—কিন্তু ডথাপি তাঁহার নিত্য সেবার জ্ঞা হুগাদাস নামে এক জন আন্ধান নিযুক্ত ছিলেন। নগরবিপ্লবের পর দিবস হুগাদাস শ্রুত হইরা ভূমিসাং ইইয়াছে। তথন আন্ধান শহিতুলার মূর্ত্তি ভঙ্গা ইত্ত উদ্ধার

ক্রিরা আপন গৃহে স্থাপন ক্রিবার স**র্বন্ন ক্রি**লেক। বৰনেরা নগর পুঠ করিয়া তৃপ্ত হইলে, বুণ্ডিয়ার খিলিজি অনর্থক নগরবাসীদিগের পীড়ন নিষেধ করিরা দিরা-ছিলেন। স্থতরাং একণে দাহন করিয়া বাঙ্গানীরা রাজপথে বাহির হইতেছিল। ইহা দেখিয়া হুর্গাদাস অপরাকে অইভুজার উদ্ধারে পশুপতির ভবনাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পশুপতির ভবনে গমন করিরা, রধার দেবীর মন্দির ছিল. সেই প্রদেশে গেলেন। দেখিলেন অনেক ইট্রক্রাশি স্থানান্তরিত না করিলে. দেবীর প্রতিমা বৃদ্ধি-ক্লত করিতে পারা যায় না। ইচা দেখিয়া দর্গাদাস আধান-পুত্রকৈ ডাকিয়া আনিলেন। ইষ্টক সকল অন্ধ দ্রবীভূত হইরা পরস্পর লিপ্ত হইরাছিল-এবং এখন পর্যান্ত সন্তপ্ত ছিল। পিতাপুত্রে এক দীর্ঘিকা হইতে জলবহন করিয়া তপ্ত ইষ্টক সকল শীতল করিলেন, এবং বছকটে তর্মধ্য হইতে অষ্টভূজার অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইষ্টকরাশি স্থানাম্বরিত হইলে তরাধা হইতে দেবীয় প্রতিমা আবিষ্ণতা হুইল। কিন্তু প্রতিমার পাদমলে —এ কি ? সভরে পিতাপুত্র নিরীকণ করিলেন যে. **नक्र**सात मृखंतनर त्रवित्राहि ! ७५ने छेख्त मृख्तिह উত্তোলন কৰিয়া দেখিলেন যে, পশুপতিৰ দেহ।

শিক্ষরপূচক বাক্যের পর ছর্গাদাস কহিলেন, "বে প্রকারেই প্রভুর এ দশা হইরা থাকুক, ত্রাহ্মণের এবক প্রতিপালিতের কার্য্য আমাদিগের অবক্স কর্তব্য। গলা-ভারে এই দেহ লইয়া আমরা প্রভুর সংকার করি চল।"

এই বলিরা ছইজনে প্রভুর দেহ বছন করিরা গলাতীরে লইরা গেলেন। তথার প্রকে শবরকার নিবৃক্ত
করিরা হুগাদাস নগরে কান্তাদি সংকারের উপবোগী
শান্ত্রীর জন্মুস্কানে গমন করিলেন। এবং ব্থাসাধ্য
স্থাক্ষি কান্ত্র ও অন্তান্ত সাম্ত্রী সংগ্রহ করিরা গলাতীরে

প্রক্রোগ্যন করিলেন।

তথন ছর্গাদাস পুরের আছকুলো বর্ণাশান্ত দাহের পূর্কাগামী ক্রিরা সকল সমাপন করিরা স্থাকি কাঠে চিভা রচনা করিলেন। 'এবং ভত্নপরি পশুপতির মৃত দেহ স্থাপন করিরা অধিঞাদান করিতে গেলেম।

ক্তি অকসাং খাশানভূমিতে এ কারার আরির্ভাব , হইকু ? ত্রাজ্বণরর বিক্ষিত্রলোচনে দেখিলেন বে, এক মনিনবলনা, কক্ষেকেন্দ্র, আনুনারিতকুত্তলা, ভাষধূনি-ক্ষমের্ঘে বিবর্ধা, উন্মাদিনী আনিরা খাশানভূমিতে অবভ্রম ক্ষমিতেছে। রমণী ত্রাজ্বনিগের নিক্টনর্ভিনী ক্ষমেন। ছগ্যানাস সক্ষয়িতে জিক্তানা ক্রিকেন, "আশ্নি কে ?" রমণী কহিলেন, "ভোমরা কাহার পংকার করিতেছ ও" চ্র্যাদাস কহিলেন, "মৃত ধর্মাধিকার পণ্ডপতির।" রমণী কহিলেন, "পশুপতির কি প্রাকারে মৃত্যু হইল ং"

ছুৰ্গাদাস কহিলেন, "প্ৰাতে নগরে জনরৰ শুনিরা-ছিলাম বে, তিনি ববনকর্তৃক কারাবদ্ধ হইরা কোন স্থ্যোগে রাত্তিকালে পলায়ন করিরাছিলেন। অন্ধ তাঁহার অট্টালিকা-ভন্মসাং হইরাছে দেখিয়া, ভন্মধ্য হইতে অষ্ট্রভ্রার প্রতিমা-উদ্ধার-মানসে গিরাছিলাম। তথার গিরা প্রভূর মৃতদেহ পাইলাম।"

রমণী কোন উত্তর করিলেন না। গলাতীরে, সৈক-তের উপর উপবেশন করিলেন। বহুক্দণ নীরবে থাকিয়া জিজ্ঞানা করিলেন, "ভোমরা কে?" তুর্গাদাস কহিলেন, "আমরা প্রাক্ষণ; ধর্মাধিকারের অল্পে প্রতিপালিত হইয়া-ছিলাম। আপনি কে?"

তরুণী কহিলেন, "আমি তাঁহার পদ্মী।" ছর্মাদায় কহিলেন, "ভাঁহার পদ্মী বহুকাল নিরুদিষ্টা। আপনি কি প্রকারে তাঁহার পদ্মী ?"

বৃক্তী কহিলেক, "আমি দেই নিক্লিটা কেশনকথা ক্লমুমরণভয়ে পিডা আমাকে এডকাল ক্কানিত বাথিয়া- ছিলেন। আমি আজ কালপূর্ণে বিধিলিপি প্রাইবার জন্ত আসিয়াছি।"

ন্তনিরা পিতাপুত্রে শিহরিরা উঠিলেন। তাহাদিপ্তক নিক্সন্তর দেখিরা বিধবা বলিতে লাগিলেন, "এখন স্বীজাতির কর্তব্য কান্ত করিব। তোমরা উদ্বোগ কর।"

ছর্গাদাস জরুণীর অভিপ্রায় বুঝিলেন। পুত্রের সুখ .চাহিয়া জিজাসা করিলেন, "কি বল ?"

পুত্র কিছু উত্তর করিল না। ছর্গাদাস তথন তরুণীকে কহিলেন, "মা, ভূমি বালিকা—এ কঠিন কার্য্যে কেন প্রস্তুত হইতেছ ?"

তরুণী জভঙ্গী করিয়া কহিলেন, "ব্রাহ্মণ হইরা অধর্ষে প্রবৃত্তি দিতেছ কেন ?—ইহার উদ্যোগ কর।"

তথন ব্রাহ্মণ আরোজন জন্ত নগরে পুনর্কার চলিলেন।
গমনকালে বিধবা ছর্মানাসকে কহিলেন, "তুমি নগরে
বাইতেছ। নগরপ্রান্তে রাজার উপবনবাটকার হেমচক্র
নামে বিদেশী রাজপুত্র বাস করেন। তাঁহাকে বলিও,
মনোরমা, গলাতীরে চিতারোহণ করিতেছে—তিনি
ক্রানিরা একবার তাঁহার সহিত সাক্ষাক করিরা বাউন,
ভাঁহার নিকট ইহলোকে মনোরমার এই শাবে ভিক্ষা।"

হেমচক্র ধণন আন্দণসূপে গুরিলেন বে, মনোরমা

পশুপতির পত্নীপরিচরে তাঁহার অহ্মৃতা হইতেছেন, তথ্ন তিনি কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। ছুর্গাদাসের সমজি-ব্যাহারে গঙ্গাতীরে আদিলেন। তথার মনোরমার অতি মলিনা, উন্মাদিনী মূর্স্তি, তাঁহার ছিরগঞ্জীর, এথনও অনিন্দ্যস্থলর, মুথকান্তি দেখিয়া তাঁহার চক্ষ্র জন আপনি বহিতে লাগিল। তিনি বলিলেন, "মনোরমা! ভগিনি। এ কি এ?"

তথন মনোরনা, জ্যোৎমাপ্রদীপ্ত সরোবরতুল্য স্থির মূর্ত্তিত মৃহগঞ্জীরস্বরে কহিলেন, "ভাই, বে জন্ত আমার জীবন, তাহা আজি চরম সীমাপ্রাপ্ত হইয়াছে। আজ আমি আমার স্থামীর সঙ্গে গুমন করিব।"

মনোরমা সংক্ষেপে অন্তের শ্রবণাতীত স্বরে হেমচক্রের নিকট পূর্ব্বকথার পরিচয় দিয়া বলিলেন,

"আমার স্থামী অপরিমিত ধন সঞ্চয় করিয়া রাথিয়া
গিরাছেন। আমি এক্ষণে সে ধনের অধিকারিণা।
আমি তাহা তোমাকে দান করিতেছি। তুমি তাহা
গ্রহণ করিও। নচেৎ পাপিষ্ঠ ববনে তাহা ভোগ
করিবে। তাহার অলভাগ বার করিয়া জনার্দ্দন শর্দ্ধাকে
কাশীধামে স্থাপন করিবে। জনার্দ্দনকে অধিক ধন দিও
না। তাহা হইলে ধবনে কাড়িয়া লইবে। আমার দাহের

পর্ম, তুমি আমার স্বামীর গৃহে গিয়া অর্থের সন্ধান করিও।
আমি বে স্থান বলিয়া দিতেছি, সেই স্থান পুঁড়িলেই তাহা
পাইবে। আমি ভিন্ন সে স্থান আর কেহই জানে
না।" এই বলিয়া মনোরমা বধা অর্থ আছে, তাহা
বলিয়া দিলেন।

তথন মনোরমা আবার হেমচন্দ্রের নিকট বিদার হইলেন। জনার্দনকে ও তাঁহার পত্নীকে উদ্দেশে গুণাম করিয়া হেমচন্দ্রের দারা তাঁহাদিগের নিকট কত স্নেহ-ফুচক কথা বলিয়া পাঠাইলেন।

পরে ব্রাহ্মণের। মনোরমাকে যথাশান্ত এই ভীষণ ব্রতে ব্রতী করাইলেন। এবং শাল্লীয় আচারান্তে, মনোরমা ব্রাহ্মণের আনীত নৃতন বস্ত্র পরিধান করিলেন। নব বল্প পরিধান করিয়া, দিব্য পুষ্পমালা কণ্ঠে পরিয়া, পশুপতির প্রজ্ঞালিত চিতা প্রদক্ষিণপূর্বক, তত্তপরি আরো-হণ করিলেন। এবং সহংস্ত আননে সেই প্রজ্ঞানিত হতীশনরাশির মধ্যে উপবেশন করিয়া, নিদাঘসগুপ্ত কুসুমক্লিকার স্থায় অনল্ডাপে প্রাণ্ডাগ করিলেন।

## পরিশিষ্ট।

হেমচক্র মনোরমার দত্ত ধন উদ্ধার করিয়া তাহার কিয়দংশ জনার্দ্দনকে দিয়া তাঁহাকে কানী প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট ধন গ্রহণ করা কর্ত্তরা কি না, তাহা মাধবাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মাধবাচার্য্য বলিলেন, "এই ধনের বলে পশুপতির বিনাশকারী বব্টির্যার থিলিজিকে প্রতিকল দেওয়া কর্ত্তব্য; এবং তদভিপ্রায়ে ইহা গ্রহণঙ উচিত। দক্ষিণে, সমুদ্রের উপকূলে অনেক প্রদেশ জনহীন হইয়া প্রভিয়া আহে। আমার পরানশ যে, তুমি এই ধনের দারা তথায় নৃতন রাজ্য সংস্থাপন কর, এবং তথায় ববনদমনোপ্রোগী সেনা সজন কর। তৎসাহায়ে পশুপতির শক্রর নিপাত্রিদ্দ করিও।"

এই পরামর্শ করিরা মাধবাচার্য সেই রাজিতেই হেমচক্সকে নবদীপ হইতে দক্ষিণাতিমুখে যাত্রা করাইলেন।
পশুপতির ধনরাশি তিনি গোপনে সঙ্গে, লইলেন।
মূণালিনী, গিরিজ্ঞারা এবং দিখিজন ঠাহার সঙ্গে গেলেন।
মাধবাচার্যাও হেমচক্সকে নুজন বাংলা স্থাধিত করিবার

জন্ত তাঁহার দঙ্গে গেলেন। রাজ্য সংস্থাপন অতি সূহজ্ব কাজ হইয়া উঠিল, কেন না যবনদিগের ধর্মছেবিভায় পীড়িত এবং তাঁহাদিগের ভরে ভীত হইয়া অনেকেই তাঁহাদিগের অধিকৃত রাজ্য ত্যাগ করিয়া হেমচক্রের নবস্থাপিত রাজ্যে বাস করিতে লাগিল।

মাধবাচাঁথ্যের পরামর্শেও অনেক প্রধান ধনী ব্যক্তি তথার আশ্রয় লইল। এইরূপে অতি শীঘ্র কৃত্র রাজ্যটী সৌষ্ঠবান্বিত হইরা উঠিল। ক্রমে ক্রমে সেনা সংগ্রহ হ<del>ইতে</del> লাগিলন অচিরাৎ রমণীর রাজপুরী নিশ্মিত হইল। মৃণালিনী তন্মধ্যে মহিষী হইয়া সে পুরী আলো করিলেন।

গিরিজায়ার সহিত দিখিজয়ের পরিণর হইল। গিরিজায়া মৃণালিনীর পরিচয়ায় নিযুক্তা রিংলেন, দিখিজয়
হেমচন্দ্রের কায়্য পূর্ববং নির্বাহ করিতে লাগিলেন।
কথিত আছে বে, বিবাহ অবধি এমন দিনই ছিল না, যে
দিন গিরিজায়া এক আধ যা ঝাঁটার আঘাতে দিখিজয়ের
দরীর পবিত্র করিয়া না দিত। ইহাতে যে দিখিজয় বড়ই
হুংথিত ছিলেন এমন নহে। বরং একদিন কোন দৈবকারণবশতঃ গিরিজায়া ঝাঁটা মারিতে ভূলিয়া ছিলেন,
ইহাতে দিখিজয় বিষয় বদনে গিরিজায়াকে গিয়া জিজায়া
করিল, গিয়ির আজ ভূমি আমার উপর রাগ করিয়য়ৢছ না

কি ?" বস্তুতঃ ইহারা যাবজ্জীবন পরমন্থপে কালাতিপাত করিয়াছিল।

হেমচন্দ্রকে নৃতন রাজ্যে স্থাপন করিয়া মাধবাচার্য্য কামরূপে গমন করিলেন। সেই সমক্ষে হেমচন্দ্র দক্ষিণ হইতে মুসলমানের প্রতিকৃশতা করিতে লাগিলেন। বথ্তিয়ার থিলিজি পরাভূত হুইয়া কামক্ষপ হইতে দ্রীকৃত হুইলোন। এবং প্রত্যাগমনকালে অপমানে ও কটে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইল। কিন্তু সে সকল ঘটনার বর্ণনা করা এ প্রন্থের উদ্দেশ্য নহে।

রত্নময়ী এক সম্পন্ন পাটনীকে বিবাহ করিয়া হেমচন্দ্রের ন্তন রাজ্যে গিয়া বাস করিষ্ণা। তথায় মৃণালিনীর অম্প্রহে তাহার স্বামীর নিশেষ সৌঠব হইল। গিরিজায়া ও রত্নময়ী চিরকাল "সই" "সই" রহিল।

মূণালিনী মাধবাচার্য্যের ধারা হৃষীকেশকে অন্থরোধ করা মানিমালিনীকে আপন রাজধানীতে আনাইলেন। বাজপুরী মধ্যে মূণালিনীর সধী অরুপ বাস গিলেন। তাঁহার স্বামী রাজবাটীর পৌরোহিত্যে দুলন।

> দ্ধি দেখিল বে, ছিন্দুর আর রাজ্য পাইবার চথন সে আগন চতুরতা, ও কর্মদক্তা

দেখাইয়া ববনদিগের প্রিক্ষণাত্ত হইবার স্টেটা করিতে লাগিল। হিন্দুদিগের প্রতি অক্যাচার ও বিধাসবাতক-তার বারা শীঘ্র সে মনকাম সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইল। ব

পাতা মুড়িবেন না।

